# বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞান

#### সর্বভারতীয় পাঠক্রম অনুসারে

# শ্রীবি(বকজ্যোতি মৈত্র অধ্যাপক, ক্রীশ্চান কলেজ বাঁকুড়া পরীক্ষক কলিকাভা ও বর্জমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্ৰকাশক
অমিতাভ ঘোষ
ব্ৰজেন্দ্ৰ প্ৰকাশনী
৪২/১ বোদপাড়া লেন
কলিকাডা-৩

প্রথম মূদ্র-১৯৬১

মূদ্রাকর শ্রীহানাল গোস্বামী শ্রীআট প্রেস ৫/১ বমানাথ মজ্মদার স্ট্রীট কলিকাডী-১

٦

প্রচ্ছদপট — শ্রীবিশ্বজ্যোতি মৈত্র

मूम् प्रम होका माज।

#### মুখবন্ধ

ত্তি বার্ষিক স্নান্তক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞানের প্রশ্ন তৈরী করার জন্ম যে সমস্ত বই হাতের কাছে পায় তাব সবগুলিট বিদেশী ভাষায় বিদেশী লেখকদের লেখা। এই সব বই তথাের দিক দিয়ে ভাল थुवरे তাতে मत्नर त्नरे তবে ছাত্রদের কাছে বাধা হয়ে দাঁডায় এদেব আকাশ ছোঁয়া দাম, বিদেশী ভাষাব অনভ্যাস, এবং তথ্যের বিপুলতা ও জটিলতা। অথচ আমরা সাধারণ ভাবে যেমন কথা বার্ত্তা বলি, কোন কিছ আলোচনা করি দেই ভাবে বোঝানত কিছু কঠিন নয়। আর ক্লাশে তাই করতে হয়ই কাবণ ছাত্র ছাত্রীর। যদি বুঝতে না পারে তাহলে লিখবে কি। কিছু ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাশে যা বোবো বই থেকে তা উদ্ধার করে একটি প্রশ্নের উত্তর তৈরী কবতে গিয়ে হারিয়ে যায় তার জটিলতায় অনেক সময় বুরতে পারেনা ভাষা। তাছাডা আমাদের দেশে যে ভাবে পড়ানো হয় এবং পরীক্ষা নেওয়া হয় বাইরের অনেক দেশেই সে ভাবে হয় ন।। সেজন্ত বিদেশী লেখকের বই এর বাঁধুনী অব্য ধরণের। আমাদের ছাত্রদের তাই একটা প্রশ্নের জন্ত দশটা বই দেখতে হয়। বাংলা ভাষায় বংশধাবা ও কোষ বিজ্ঞানের উপর এই প্রথম বই এদেশের ছাত্র ছাত্রীদের এখানকার প্রচলিত পদ্ধতিব পরীক্ষায় সাহায্য করবে।

বাংলা দেশে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, উত্তরবন্ধ, কল্যাণী ও বিশ্বভারতী এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রচলিত আছে। এই বইয়ে যে অংশগুলি আলোচনা করা হয়েছে তার বাইয়ে কোন কিছু সন্তবতঃ এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাভক শ্রেণীর সান্মানিক ও সাংগ্রাণ প্রেণীর পাঠক্রেমে ক্রিল্টি ক্রিলিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাভক শ্রেণীর বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে স্নাভক শ্রেণীর যে কোন ছাত্রের প্রয়োজন হবে এই বই এর।

শ্ৰীবিবেকজ্যোতি মৈত্ৰ

সাহিত্য ভাষ্যকার, স্থলেথক, ও সাংবাদিক সর্বজন শ্রদ্ধেয়—

অধ্যাপক এবজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

পূণ্য স্মৃতির উন্তেশ্যে

### বংশধাৱা

B

## কোষবিজ্ঞান

গ্রীবিবেকজ্যোতি মৈত্র

| <b>3</b> (    | প্রারম্ভিক ইতিহাস                         | <b>&gt;-</b>          |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| ۱ ۶           | গ্রেগর জন মেণ্ডাল                         | 9-3                   |
| ७।            | মেণ্ডালের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী              | >>+                   |
| 8 1           | অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাব                          | <b>3</b> 6-58         |
| •             | বিপরীত ঋণ নির্ণায়ক পদার্থের প্রতিক্রিয়া | ₹ <i>^-७७</i>         |
| <b>6</b> 1    | বছ পদার্থের একজিত প্রভাব                  | <b>୯</b> 8 <b>−৩৮</b> |
| 9             | কোৰ বিভাজন: দেহ কোষ: বৌন কোষ              | • ≱- ೯೮               |
| 61            | ক্রমোদোম                                  | ¢>-90                 |
| <b>&gt;</b>   | ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদ                        | 98-৮२                 |
| <b>&gt;</b> + | লিকাশ্রয়ী বংশক্রম                        | <b>৮৩-</b> ৯২         |
| 221           | জীবপন্ধ বাহিত বংশক্রম                     | <b>26-6</b> 2         |
| <b>)</b> \$   | স্বাকস্থিক পরিবর্ত্তন                     | 2 • • - > • P-        |
| ३७।           | জীন ও তার সংশ                             | <i>و</i> ز:-د۰ز       |
| 184           | ক্রমোনোমের দামগ্রিক পরিবর্ত্তন            | Pec-866               |
| <b>&gt;e</b>  | বংশধারা ও ক্রমবিবর্ত্তন                   | >0F->8€               |
| 164           | নিৰ্ব্বাচনী প্ৰভাব                        | 384-369               |
| 311           | বিজ্ঞানী গবেষক ও গ্রন্থকার                | >6P >#5               |
| <b>3</b> F I  | প্রতিশব্দ                                 | > <i>७७-&gt;७€</i>    |

#### বংশধারা

উত্তর্যাধকারের রহস্ত চিরকালের আকর্ষণের বিষয়। জন্মগত বৈশিষ্ঠ, বংশধারা বা পারিবারিক ঐতিহ্ন সকলের কাছেই আকর্ষণীয়। প্রত্যেকেই চায় তার পারিবারিক ঐতিহ্ন বেন নই হয়ে না যায়, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যেন বজায় থাকে, বরং নৃতন কিছু বৈশিষ্ঠ যেন ভবিহাৎ বংশধরদের মধ্যে আনে। প্রত্যেক পরিবারেরই নিজম্ব কিছু বৈশিষ্ঠ থাকে। বিভিন্ন পরিবারের মিলন হয় বৈবাহিক হত্তে। নৃতন বংশধরেরা গড়ে ওঠে তৃই পরিবারের দোবগুণের সম্মিলনে। বিবাহের আগে তাই পাত্র পাত্রীর বিভিন্ন গুণাবলীর থোঁজ থবর বিশেষ ভাবে নেওয়া হয়। আর কারণ শ্বরণাতীত কাল থেকে আমরা জেনে এসেছি ছেলে মেয়েরা তাদের যা কিছু বিশেষত্ব তা পায়্ন মা, বাবা, মামা, কাকা ইত্যাদির কাছ থেকে। অর্থাৎ তৃই পরিবারের সব কিছু মিলিয়ে।

একথা জানতে আমাদের পূঁথি-পত্রের প্রয়োজন হয়নি। প্রাকৃতির বিজিয় বৈচিত্রের পর্যবেক্ষণ আমাদের একথা জানিয়েছে। তবে কথন হয়ত দেখা যায় যে যায় বে, যা আশা করা যাছে তাই ঘটছে আবার কথন হয়ত দেখা যায় যে কোন হিদাবই মিলছেনা। স্বামী এবং গ্রী হুজনেরই গায়ের রঙ ফর্সা এমন একটি পরিবারের প্রথম সন্তানটি হয়ত সকলে যেরকম আশা করেছিলেন তেমনি ফর্সা হল। কিন্তু তার পরেরটি হয়ত হল কালো কিন্তা মাঝামাঝি কিছু। হিদাব মিলল না। কেন এমন হল ? এই প্রশ্ন বার বার এমেছে মান্তবের মনে। সাধারণ লোকেরাও যেমন চিন্তা করেছেন এই প্রশ্ন নিয়ে, চিন্তা করেছেন বৈজ্ঞানিকেরাও। এমনি ধারার পর্যাবেক্ষণ এবং তার বিশ্লেষনী চিন্তা এবং ভাবনা আমাদের ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে গেছে উত্তরাধিকার তত্তের গোপন রহস্যের ব্যাখ্যার দিকে এবং ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এক নৃত্য শাখা।

চার্লদ ভারউইন মনে করছেন উত্তরাধিকারের রহস্য এক আর্ক্ডর বিষয়। এই ভাবনার কথা তিনি লিপিবছ করেছেন ১৮৬৮ সালে। ভারউইন তাঁর পারিপার্থিক জগত সহছে অনেক চিন্তা করতেন। তাঁর বিশ্লেবনী দৃষ্টিকলী ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার কলস্বরূপ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি বিবর্ত্তন বাদের অতি আশ্রুর্য ও অতি সত্য বিশ্লেবণ। প্রাণী জগতের এত বৈচিত্র (variation) কি ভাবে এল এবং কিভাবে এত বিভিন্ন প্রস্থাতীর (species) উন্তব হল এই রহস্য ভেদের চেটার ভারউইন তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। ভারউইন লক্ষ্য করেছিলেন বে সব চরিত্রেই বে সকলে ঠিক উত্তরাধিকার হুত্তে পেয়ে থাকে তা নয়। আবার উত্তরাধিকার হুত্তে পাওয়া চরিত্রগুলি বে সব সময় একই ভাবে প্রকাশ পার তাওনয়। দেশকাল পাত্র ভেদে এবং পারিপার্থিক পরিবেশের (Environment) প্রভাবের বিভিন্নভার অনেক চরিত্রের ই উল্লেখযোগ্য রূপান্ডর ঘটে।

মা বাবার গান্তের রং কর্দা হলেও ছেলে মেরেরা কালো হর না এমন
নয়। সাদা পরগোদের বাচ্চারা অনেক সময় কালো হয়, কালোর সাদার
মেশানো হয়। কিন্ত উত্তরাধিকারের নিয়মের এই ব্যতিক্রম কেন, অথবা
একই মা বাবার সম্ভানের মধ্যে এত বৈচিত্র কেন, ভার কারণ কি অথবা
বে রক্মটা আশা করা বায়নি তা হঠাৎ কেমন করে এল ভার রহ্স্য ভারউইনের
জানা ছিলনং। ভাষদি কানতেন ভবে ভারউইন তার প্রভাতীর উৎপত্তির
ইতিহাস নিয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে বেতে পারতেন।

কালো বেরালের বাচ্চারা দবাই দব সময় কালোবে হবেই তা নয়, হঠাৎ এক আঘটা সালা হয়ে যায়, কোনটা বা দালায় কালোয় মেশানো হয়। কিছ কেন? এই কেনটা ভারউইনের কাছে ছিল একটা ঘাঁখায় মত রহলা। কাজেই ভারউইন বলতেন পৃথিবীতে এমন বৈচিত্র (variation) আদে। যদিও ভারউইনের প্রজাতির উৎপত্তি রহলাের সমন্ত বিশ্লেবণটার মূল কাঠামাে ছিল প্রকৃতির এই বৈচিত্রের (variation) উপর। ভারউইনের জানা ছিলনা এই বৈচিত্রের (variation) উৎপত্তির মূল কারণটা কি। অথচ দে সময় আর একজন বিজ্ঞানী এই রহলাের কারণ ব্যাখা৷ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন ১৮৬৬ লালে। ইনি হলেন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী প্রেলর জন মেতেল।

स्थि। एक व्याविकात्त्र कथा छात्र छेरेन कि छुरे कानएकन ना।

ভারতইন কেন কেউই জানতেন না। তার কারণ যেন্ডেল আঁট্রীয়ার বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি অতি সাধারণ পত্রিকার তাঁর গবেষণার বিষয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেটা সেই সময় বিশেষ কারো নজরে পড়েনি, বিভিন্ন গ্রহাপারে পত্র পত্রিকার আড়ালে চাপা পড়েছিল। ১৯০০ সালের আগে সেটা নিরে বিশেষ কোন আলোচনাও হয়নি। ফলে আজকের নিনে বাার নাম উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রই জানে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি কোনায় বাঁর নাম উচ্চারিত হয়, নিজের জীবদ্দশায় তিনি কোন সম্মানই পাননি। তাঁর কৃতিত্বের মৃদ্যায়ন হয় তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে।

বাবের বাচচা বড় হরে বাঘই হয়, পাথীর ছানা পাথীই হয়, য়য় কিছু হয়না। কেন হয়না? আবার কালো বেরালের বাচচারা কথনও এক আধটা সাদা হয়, কোনটা সাদায় কালোয় মেশান হয়। কেন হয়? এই কেনর•উত্তর দেবার ফয়ই উত্তরাধিকার তড় (Heredity) বা বংশ ধারাফ্রমের (Genetics) অবতারনা য়া ব্যাখ্যা করবে উত্তরাধিকারের (Inheritance) মূল ক্রে। অবভা জীবন রহস্যের এই গভীরতায় প্রবেশ করতে হলে আমাদের জানতে হবে আরো কিছু বিবয় বার মধ্যে একটি হল ক্ষেরহস্য ব্ (Reproduction)।

নন্তান যে ভার মা বাবার প্রকৃতি পার এটা বনিও প্রকলেরই জানা আছে।
তা হলেও বংশ ধারাছক্রমের অতি সাধারণ বিষয়গুলির রহন্য ভেদ করভেই
আমাদের সময়লেগেতে অনেক এবং অবভারণা হয়েছে বছ তর্ক বিভর্কের।
প্রোণ থেকে যে প্রাণের উৎপত্তি, এই ধারণাটারই প্রতিষ্ঠা হরেছে বছ বিভর্কের
পরে।

স্টেরহস্য সম্বন্ধে প্রাচীন যুগে বহু বিচিত্র ধারণার স্টেই হয়েছিল বা এখনকার দিনে অচল। এমন কি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাথায় প্রাচীন যুগের বে জ্ঞান তপদীর নাম আজও শ্রকার সকে উচ্চারিত হয় সেই এরিইটল (খু: পু: ৬৮৪—৬২২ অব্ধ) নিজেও বিশ্বাস করতেন যে প্রাণহীন কৈব পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে সভ্যাথেষী কিছু বিজ্ঞানী এই মতবাদ থঙান করতে চেয়েছেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিবীকার মাধায়ে।

রেডি (১৬২৬—১৬৯৮) এবং স্প্যালানজী (১৭২৯—১৭৯৯) দেখিয়ে-ছিলেন বে প্রাণহীন জৈব পদার্থ ঘদি সব রক্ষমের সংক্রামন থেকে মুক্ত রাধা কায় তাহলে ভা থেকে প্রাণের উৎপত্তি হর না। তবুত্ত উনবিংশ শভানীয় শেষভাগ পর্যন্তও বিভিন্ন প্রান্ত ধারণা ও আদ্ধ বিশাদের পরিবর্তন হয়নি। প্রাণের উৎপত্তি যে শুধুমাত্র প্রাণ থেকেই হয় এই সভ্য শেষপর্যন্ত প্রান্ধের অভীত ভাবে প্রমাণিত হল লুই পাস্তর (১৮২২—১৮৯৫) এর পরীক্ষায়।

পাস্তর এবং অন্যান্তরা যা প্রমাণ করলেন তা হল এই যে প্রাণের উৎপত্তি প্রাণ থেকেই। সহজ কথায় প্রাণ প্রবাহের একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতাই হল বংশাস্ক্রম যার বিজ্ঞান ডিভিক সফল বিশ্লেষণ হল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রেগর জন মেণ্ডালের গবেষণায়।

অবশ্য মেণ্ডালের আগে যে বংশধারাম্বরুম নিয়ে কাজ হয়নি ভা নয়।

আইাদশ এবং উনবিংশ এই তৃই শতাকাতেই প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈচিত্রের

মধ্যে সঙ্কর তৈরী করে আনেক কাজই হয়েছে। তবে মেণ্ডালের মত এত
পরিষ্কারভাবে ছকে বাঁধা কিছু নিয়ম কাম্যনের মধ্যে বংশধারার বৈচিত্রময়
প্রকাশগুলিকে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এর ফলে মেণ্ডালের পূর্ববর্তীদের কাজকর্ম ত্রোদ্ধতার জটিলতা বেমন ভেদ করতে পারেনি তেমনি রেখে

যেতে বাধ্য হয়েছে আনেক প্রশ্নের অবকাশ।

মেণ্ডালের পূর্ববন্তীদের মধ্যে আমবা তৃজনের নাম উল্লেখ করতে পারি। এর বাহলেন নাইট (Knight 1799) এবং গদ (Goss 1824)। প্রথম জনঃ আটাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিতীয় জন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাজ করেন। এরা তৃজনেই পরীক্ষা চালান মটর গাছের বিভিন্ন বৈচিত্র নিয়ে। মেণ্ডালের পরীক্ষাও ছিল ঐ একই উপকরণেই তবে নাইট এবং গদ যে আসললক্ষেণ্ড পৌছতে পারেননি তার কারণ তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভলী খুব কাছ ছিল না, এবং নিজেদের পরীক্ষার ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণে সতর্কতার অভাব ছিল যথেষ্ট।

ইংল্যাণ্ডের অধিবাদী নাইট (Knight 1799) আগ্রহী ছিলেন নৃতন ও উন্নত ধরণের ফলমূল শাকসজ্ঞী ইত্যাদি তৈবী করায়। এর জক্ম তিনি বিভিন্ন বৈচিত্রের সংমিশ্রণে সম্বর তৈরী করতেন। পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মটর গাছকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তার কারণ মটর গাছের জীবন স্বল্প মেরাদী, মটর গাছের বৈচিত্র অনেক, এছাড়া মটর গাছ উভলিক হওয়ায় স্বতঃ প্রজ্ঞাননে একই ফুলের অভ্যন্তরে গ্রী ও পুরুষ কোষের মিলন হতে পারে। এছাড়া ফুলের ভেতরের অংশটি অর্থাৎ গর্ভকেশর ইত্যাদি পাপড়ি দিয়ে ঘোষটার মত ঢাকা দেওয়া থাকে। পতক ইত্যাদিরা স্বন্ধ ক্রাক্ বন্ধে

অনে প্রজননে সাহাব্য করে অনেক ফুলেই, বেখানে উভলিক ফুল নয়। কিন্তু এরা অপ্রয়োজনীয় বৈচিত্রবাহী পরাগও নিয়ে আগতে পারে এবং ভার কলে সমস্ত পরীক্ষাই ব্যর্থ হয়ে ঘাবার সম্ভাবনা থাকে মটর ফুলে দে সম্ভাবনা নেই। গবেষক তাঁর পছন্দ মত কোন বৈচিত্রের ফুল থেকে পরাগ এনে ইচ্ছামত প্রজনন করাতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে স্বতঃ প্রজনন ঘটতে দিতে পারেন।

নাইট তুরকম বৈচিত্তের মটর গাছ বেছে নিয়েছিলেন। একরকম বর্ণহীন লাধারণ প্রকৃতির অর্থাৎ সব্দ্র গাছ সাদাফুল এবং সাদা বীক্ত হয় এমন। অক্সটি বর্ণাঢ্য প্রকৃতির অর্থাৎ লালচে গাছ, লাল ফুল, এবং বাদামী বা ধুসর বর্ণের বীক্ত হয় এমন। নাইট দেখলেন এদের মিলন ঘটালে যে মটরগাছগুলি হয় সেগুলি সবই লালচে গাছ, লাল ফুল এবং বাদামী বীক্ত প্রকৃতির। এইগুলির ক্তঃ প্রক্তনন হলে অথবা এদের সঙ্গে বর্ণহীন বৈচিত্তের মিলন হলে পরবর্তী বংশে কিছু বর্ণহীণ এবং কিছু বর্ণাঢ্য প্রকৃতির গাছ হয়। এমন কি একই শুটির বিভিন্ন বীজের কোন্টি বর্ণাঢ্য, কোন্টি বর্ণহীন হয়।

নাইট অবশ্ব মোট কতগুলি গাছ হল এবং তার মধ্যে কোন ধরণের গাছ কতগুলি হল দে সব কোন হিলাব রাখেননি। এর ফলে বংশাহুক্রমের জ্বালন রহস্কৃতি তাঁর কাছে অঞ্চানাই রয়ে গেল। তবে নাইট একটা কথা বললেন বে দেখা যাচ্ছে বর্ণহীণ প্রকৃতির চেয়ে বর্ণাটা প্রকৃতি হবার সন্তাবনাই বেশী খাকে এবং তারাই সংখ্যায় বেশী হয়।

১৮২৪ সালে গ্ল (Goss 1824) নাইটের মতই মটর গাছের উপর পরীকা করেন। গ্ল এর পরীকার ফলাফল প নাইটের আবিফারের সঙ্গে একই হল। ভবে গ্ল তাঁর বিশ্লেষণকে আর একবাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তৃতীয় বংশ প্রস্থিত।

ডেভনশারারের অধিবাসী গদ এরও প্রধান আগ্রহ ছিল ন্তন ধরণের পাছপালা তৈরী করায়। গদ মটর বীজের হরকম বৈচিত্র বেচে নেন, দব্জ রংয়ের বীজ আর হলুদ রংয়ের বীজ। এদের মিশ্রণে যে গাছগুলি হল দেগুলির প্রত্যেকটির বীজ হল হলুদ রংয়ের। এই বীজগুলি থেকে যে গাছগুলি হল দেগুলিতে তিনি অতঃ প্রজ্নন হতে দিলেন। তার ফলে যে বীজ হল তার কিছু হল দব্দ বীজ, কিছু হলুদ রংয়ের বীজ এবং কিছু হল মিশ্র প্রকৃতির অর্থাৎ একই শুটিতে হলুদ এবং সব্জ বীজ হল। এই পর্যায়ের বীজ গুলি থেকে দেখা গেল সব্জ বীজে সব্জ বীজ দেয় এমন গাছই হয়, হলুদ বীজে

্ছলুদ বীক্ষ খের এমন পাছ হর এবং মিশ্র প্রক্রডির বীক্ষ খেকে হলুদ এবং সবৃক্ষ । ভু রক্ম বীক্ষের পাছই হয়।

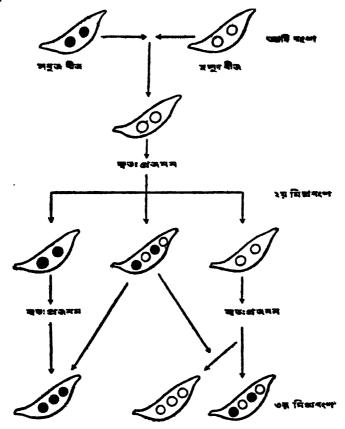

গদের প্রায় বিয়ারিশ বছর পরে মেণ্ডাল (Mendal 1866) ঐ মটর গাছের উপরেই পরীকা করে ঐ একই ধরণের ফলাফল পেলেন। নাইটের মত পদও বিভিন্ন বৈচিত্রের সংখ্যা গণনা করেননি। সংখ্যা তত্ব বে বংশধারাজুক্তমের মূল রহস্টি ধরে দিতে পারে তা এরা করনাই করতে পারেননি।

গদ এবং নাইট মটর গাছের উপর পরীক্ষার বে কল পেলেন অস্ট্রানশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য অনেক প্রাণীও উদ্ভিবেও অনুদ্ধণ ফল অনেকেই পেরেছেন, ভবে সহজভাবে কোন বিশ্লেষণ করতে তাঁরা পারেননি। এর পরে অমরা উরোধ করতে পারি গ্রেগর জন মেণ্ডালের কথা, বংশধারাছক্রমের রহক্ষ বিনি সর্বপ্রথম সহজভাবে বিশ্লেষণ করেন।

#### (প্রাথর জন মেণ্ডাল

১৮২২ সালে মোরাভিয়ার এক ক্লবক পরিবারে প্রেগর জন মেণ্ডালের জন্ম ইয়। মোরাভিয়া এখন চেকোলোভাকিয়ার একটি অংশ হলেও সেই সময় এই রাজ্যটি অপ্রিয়া ও হাজারীর অধীন ছিল। মেণ্ডালের বাবা এন্টনী মেণ্ডাল বাগানের মালীর কাজ করতেন। ছেলেবেলায় জন ভার বাবার সঙ্গে সজে থেকে বাগানের কাজেকর্মে তাঁকে সাহাষ্য করতেন।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত মেণ্ডাল বাড়ীর কাছেই হাইনতদেনদেশ প্রামের হানীর স্থলে ভর্ত্তী হলেন। এই স্থলে সাধারণ পড়াশোনা ছাড়াও প্রকৃতির সক্ষে পরিচয়ের ব্যবহা ছিল। হয়ত এখানেই বালক মেণ্ডালের মনে প্রথম এই চিস্তার উদয় হয় যে প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্রও অমুসন্ধিৎসার বিষয় হতে পারে। এই স্থলের পাঠ শেব করে মেণ্ডাল কাছাকাছি এক সেকেণ্ডারী স্থলে ভর্ত্তী হলেন। মেণ্ডালের পারিবারিক অবহা ছিল অত্যন্ত খারাপ। লারিফ্রের সক্ষে সংগ্রাম ছিল প্রতিনিয়ত। অনাহার ও অর্ধাহারের সক্ষে পড়াশোনার পরিপ্রম সাতবছরের বালক মেণ্ডালের শরীরে সইলনা। মেণ্ডাল কঠিন অম্বর্থে পড়লেন। অন্তরে প্রচুর আগ্রহ সত্তেও মেণ্ডালকে লেখাপড়ার কাক্ষ সব বন্ধ করতে হল।

গ্রেপর জন মেগুলের বাবা এন্টনি মেগুল এই সময়ে এক ছবিলাকে পড়ে নিজের ক্ষেত ধামার পর্যন্ত বিক্রী করে দেবার মত অবস্থায় এসে পড়লেন। এই সময় এন্টনী মেগুল কিছু সম্পত্তি তাঁর ছেলেও মেয়ের নামে ভাগ করে মালাদা করে দেন। মেয়ে অবশু নিজের ভাগের অংশ ভাইরের পড়াশোনা বাতে বন্ধ না হয় ভার জন্ম দিয়ে দেয়। এর পর কটে ফটে চলল প্রায় চার বছর। বোনের এই ঋণ পরবর্তী জীবনে মেগুল কিছুটা শোধ করে দিয়ে-ছিলেন।

এর পর মেণ্ডালকে উপার্জনের চেটা আরম্ভ করতে হল। এক শুভামুধ্যায়ীর পরামর্শে মেণ্ডাল আলতক্র্য়েনের আগষ্টিনীয়ন মঠে যোগ দিলেন ১৮৪৩ সালে। মাজ ২১ বংসর বয়সেই মেণ্ডাল স্থির করলেন যে ধর্মের জন্ম জীবন উৎসর্গ করবেন। দ্ব সময়ের কর্মী হিদাবে তিনি মঠে যোগ দিলেন। এই সময় সেণ্ডালের ভীবনে শাস্তির দিন এল। খাওয়া পরার ছর্ভাবনা তাঁর আর রইল না। মঠের সংলগ্ন এক ফালি ভামিতে একটি ছোট্ট বাগান ছিল। এক বৃদ্ধ পাদরীর সধের বাগান সেটি। তিনি শেষ ভীবনে সেখানে ফুলের বাগান কবছেন। তাঁর মৃত্যুর পর মেণ্ডাল ঐ বাগানটির তত্বাবধানের ভার নিলেন। ১৮৪৭ দালে মেণ্ডালের আফ্টানিক দীকা দান হল। দীকান্তে তাঁর নাম হল গ্রেগর।

দীকা নেবার পর মেণ্ডালকে মঠ ছেডে এক গ্রামের গীর্জায় কিছু দিনের ভক্ত কাজ নিয়ে যেতে হল। অর দিন পরেই আবার তিনি মঠে ফিরে এলেন। এব পর মেণ্ডেল স্থানীয় এক স্কুলে শিক্ষকভার ভক্ত দরগান্ত দিলেন। স্কুল বোর্ড মনে করলেন যে নিয়মিত ক্লাশ নেবার ক্ষমতা মেণ্ডালের নেই। মেণ্ডাল স্কুল বোর্ডের কাছে পরীকা দিলেন। বোর্ডের সিদ্ধান্ত হল যে প্রাথমিক প্রেণীতে পাহানোর বোগ্যতাও মেণ্ডালের নেই। মেণ্ডাল আবার পরীক্ষায় বদলেন এবং এ শরও উর্জীর্ণ হতে পারলেন না।

১৮৫১ সালে মঠ থেকে মেণ্ডালকে ভীয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হল প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেণ্ডাল খুব ভাল ফল দেখাতে প্রশ্ন নি। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে তাঁর বিশেষ তুর্বলভা ছিল। ১৮৫৪ সালে তিনি ফিরে এলেন ক্রমেনে বিজ্ঞানের অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে।

িক্ষৰতা ও মঠের কাজ কর্মের অবসরে মেণ্ডাল ব্যস্ত থাকভেন তাঁর সেই সংগ্র বাগানটির পরিচ্যায়। এই এক ফালি ক্ষমিতে তিনি বিভিন্ন গাছ লাগাতেন, ফুল ফোটাভেন, ভন্ময় হয়ে যেতেন প্রকৃতির রহক্ষের মধ্যে।

১৮৫৭ সালে মেণ্ডাল চাষীদের কাছ থেকে মটর বীজের বিভিন্ন নম্না সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। মটের সেই ছোট্ট বাগানে মেণ্ডাল সেই সব বীন্ধ থেকে কি রকম গাছ হয়, কি রঙের ফুল হয়, তার বীজ কি রকম হয় এই লব দেগতেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বৈচিত্তের মিলনে সম্বর তৈরী করতেন। প্রায় লাভ আট বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৮৬৫ সালে মেণ্ডাল তেথেনের Natural History Societyর সামনে তাঁর প্রেকার বিষয় তুলে পরলেন। তাঁর প্রেকার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত সমিতির প্রিকার প্রকাশিত হল, এবং ১৮৬৬ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গ্রহালারে পাঠান হল।

নেণ্ডেলের এই গবেষণার বৃত্তান্ত কিন্তু দেই সময় কোথাও কোন সাড়া

জাগালনা। এর প্রকৃত মূল্য নির্দারণ করতে পারেন এমন কারো হাতে তা এশনা। মেণ্ডালের এই কাজকর্ম বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পত্র পত্রিকার আড়ালে চাপা রইল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেবে ১৯০০ লালে তিনজন গবেষক তিন জামগার আধানভাবে কাজ করতে গিয়ে মেণ্ডালের এই ন্থিপত্র আবিদার করলেন। এই তিনজন হলেন হল্যাণ্ডের অল্রীদ, জার্মানীর করীনদ্ এবং অধিয়ার ৎসেরমাক (De Vries, Coreans, Tshermak)।

এই তিনজন বিজ্ঞানী গভীর স্বাগ্রহ নিয়ে পড়ে দেখলেন মেণ্ডালের গবেষণা পত্রটি। মেণ্ডালের সহজ্ব এবং কার্যকরী বিশ্লেষণপদ্ধতি তাঁদের মৃশ্প করল। এই তিনজন বিজ্ঞানী স্বতীতের স্বকার থেকে আলোর স্বানলেন মেণ্ডালকে। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রাস্থে বছ বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর মেণ্ডালের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা স্বান্ধন্ত হল এবং তার উদ্ভাবিত নিয়্মাবলী সমর্থিত হতে স্বারম্ভ হল। এই সাফল্য মেণ্ডাল কিছু তাঁর জীবনকালে দেখে বেতে পারেননি।

তাঁর গবেষণা পত্র প্রকাশের পব যথন কোণাও সাডা জাগালনা, আশাহত মেণ্ডাল তথন অন্তান্ত গাছ এবং মৌমাছি নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন এবং সেই সজে শুক করেন আবহাওয়া তত্ব নিয়ে পর্যবেশণ। ক্রমশঃ মেণ্ডাল মঠের পরিচালনার কাজে খুব বেশী জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। ১৮৬৮ সালে মেণ্ডাল মঠের প্রধান নির্বাচিত হলেন। ১৮৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র ৬২ বছর বয়দে, বিশ্ববিধ্যাত হবার ১৬ বছর আগে।

#### মেণ্ডানের গদ্ধতি

মেণ্ডালের পদ্ধতি অন্থ্যারে বংশধারার যে ইতিবৃদ্ধ আমরা পাই তা হল এই যে যদি বিপরীত চরিত্রের বর্ণ সম্বর (Hybrid) তৈয়ারী হয় তবে তার বংশধারা একটি নির্দিষ্ট ক্রম অন্থ্যরণ করবে।

বেষন বিশুদ্ধ শ্রেণীর (Pure Variety) সাদা ধরগোস, যারা অনেক পুরুষ ধরে সাদা ধরগোস হয়ে আসছে, তার সঙ্গে মিলন ঘটানো হল বিশুদ্ধ শ্রেণীর কালো ধরগোসের বারা পর পর অনেক পুরুষ ধরে শুধু কালো ধরগোস হয়ে আসছে। দেখা গেল এদের মিলনের ফলে হে ধরগোসগুলি জন্মাবে সেগুলি সবই হল কালো। সাধারণ ধারণায় এটা কেউ আশা করেনি। মা এবং বাবা, একজন সাদা এবং একজন কালো হলে অনভিজ্ঞ জনেরা আশা করবে যে তাদের সন্তানেরা হবে সাদায় কালোয় মেশানো। কিন্তু ভা হল না, হল সবগুলিই কালো তারপর এই ভাবে তৈরী কালো ধরগোসদের মধ্যে মিলন ঘটালে দেখা যায় যে তাদের সন্তানদের মধ্যে তিনটি হয় কালো একটি হয় সাদা। অর্থাং শতকরা পঁচাতার ভাগ কালো এবং শতকরা পঁচিশ ভাগ সাদা হবার সন্তাবনা থাকে।

কেন এমন হয় ? মেণ্ডাল বললেন বখন ছইটি বিপরীত চরিজের সংমিশ্রণ হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে কোন মিশ্র চরিজের সঙ্গেই করে না। একটি চরিজ শক্তটির উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেইটকে চেপে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার কয়। অর্থাৎ তুইটি পরস্পর বিপরীত চরিজের মধ্যে বে চরিজ্রটি সবল (Dominant) সেইটির বহি:প্রকাশ হয় এবং বে চরিজ্রটি তুর্বল (Recessive) সেইটি অপ্রকাশিত শবস্থার থাকে। অর্থাৎ মেণ্ডালের ভায়—অন্সারে বিশুক্ত কালো এবং বিশুক্ত নালা ধরগোসের মিলনের ফলে যারা জন্মাল ভারা যে সকলেই কালো হল ভার কারণ 'দেহের রং কালো' এই চরিজ্ঞটি এখানে সবল (Dominant) এবং 'দেহের রং নালা' এই চরিজ্ঞটি এখানে তুর্বল।

स्थान चारता रनलम रव প্রভাক চরিত্রের জন্ত জীব দেহে জ্যেড

বংশ্যার ভিছু পদার্থ থাকে বানের কাজ হল জীব রেহের আরুতি, প্রকৃতি, বর্ণ বিন্যাস, বৈর্থ ইন্ড্যানি নির্ণর করা। বৌন কোবে আর্থাৎ গুক্ত এবং ভিছে (Sperm and Ovum) এই পদার্বগুলি আনে এখটি করে। উভয়ের দালিলান বখন নতুর ভীবদেহ গঠিও হয় তখন নৃতন জীবদেহে এই পদার্বগুলি একভোড়া করেই থাকে। অর্থাৎ ভীবদেহের এই চরিজ নির্ণারক পদার্বগুলির (Some factors) একটি পিতৃসন্ত (Paternal Origin) এবং অন্যটি বাতৃসন্ত (Maternal Origin) হয়।

এইবার দেখাবাক মেণ্ডালের এই ভাগ্য সাদা কালো খরপোসের পরীক্ষায় কিভাবে প্রারোগ করা বার। মনে করা বাক জীবনেছে কালো রভের জন্য বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ (Colour producing factor) 'ক' আছে এবং সাদা রভের জন্য জীবদেছে বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ 'ধ' রয়েছে। ভাইলে বিশুদ্ধ কালে 'থরগোসের দেছে রয়েছে একজ্যোড়া পদার্থ অর্থাৎ ক ক, ঠিক ভেমনই বিশুদ্ধ সাদা খরগোসের দেছে আছে একজ্যোড়া পদার্থ ধ। অর্থাৎ কালো খরগোসের বান কোবে একটি করে 'ক' থাকবে এবং সাদা খরগোসের বৌন কোবে একটি করে 'ক' থাকবে এবং সাদা খরগোসের বৌন কোবে একটি করে 'ধ' থাকবে। এদের বিলনে বেসব ধরগোসঞ্জলি হবে সেগুলির দেছে ক ও ধ এই ছুই পদার্থটি সবল এবং ধ পদার্থটি নিশ্চয়ই ছর্মল।



শত এব দেখা বাছে বে মেণ্ডালের ভায় শহুদরণ করলে প্রথম মিশ্রবংশে সবঙাল কালো কেন হছে ভার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সন্তব। এদের মিলনের ফলে শাবার ভিনভাগ কালো এক ভাগ সালা কেন হয় ? মেণ্ডাল বললেন যে ভীবদেহে বখন বিপরীত চরিত্রের পদার্থগুলি থাকে, সেগুলি মিশে এক হরে যায় না শালাদাই থাকে। যেগুলি ফুর্বল সেগুলির কোন প্রভাব বাইরে প্রকাশিত হয় না কিন্তু পদার্থগুলি ভিতরে কর্মক্ষম শ্রহখাইই গোপন থাকে। যদি কোলাগু কোন সন্তাবনা শাসে শর্পাহ

প্রতিরোধ করবার মত সবদ কোন পদার্থ না থাকে তাহলে এই ফুর্বল পদার্থ-গুলির প্রভাব ও বাইরে প্রকাশিত হয়। এই ভাষ্টি সহজে বোঝা যাবে সহর শ্রেণীর প্রগোসের মিলনের ফলাফল দেখলে।

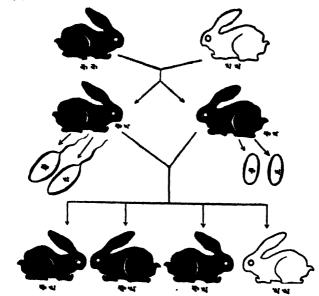

এখানে আমরা দেখছি যৌন কোব তুরকমের হবে। এদের মিলন এই ভাবে হ'তে পারে।

অৰ্থাৎ তিনটি কালো একটি সাদা। অফুপাত ৩:১ আসছে।

সন্ধর শ্রেণীর দেহে কও থ এই তুই পদার্থই আছে। ক এখানে স্বল সেইজন্ত বাইরে থেকে এরা কালো, 'থ' এর প্রভাব কার্য্যকরী নয়। থ পদার্থটি কিছু আলাদাভাবেই থাকে এবং যৌন কোষ বিভাগের সময় কও খ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই আলাদা হয়ে গেভে (free segregation) পারে এর ফলে যৌনকোর হয় তুরকমের।

ষিতীয় মিশ্র বংশে আমরা কালো ও সালা ৩:১ অর্পাতে পেলাম।
এই বিতীয় মিশ্র বংশের প্রাণীগুলির প্রকৃতি কি? এখানে লক্ষ্য
করা বেতে পারে বে তিনটি কালোর মধ্যে একটিতে আছে 'ক ক' অর্থাৎ
এইটি বিশুদ্ধ কালো। বলি বিশুদ্ধ কালো শ্রেণীর সঙ্গে এর মিলন হয় তাহলে
এর সন্তান সবগুলিই বিশুদ্ধ কালোশ্রেণীর হবে। এখানে 'ব' পদার্থ নেই
বলে সালা রং আসার কোন সন্তাবনাই নেই।

আন্ত তৃটি কালোতে আছে 'ক' 'ব'। এরা বিশুদ্ধ কালো নয় এরা সহর ( #iybrid ) শ্রেণীর। সাদা রং নির্ণায়ক পদার্থ 'ধ' এখানে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে, বেখানে সম্ভব হবে এই সাদা রং প্রকাশ পাবে। এদের মিলন যদি বিশুদ্ধ সাদা ( থ থ ) অথবা সহর শ্রেণীর ( ক থ ) সঙ্গে হয় ভাহলে ঐ অপ্রকাশিত পদার্থ 'ধ' এর প্রভাব কোন কোন সম্ভানের দেহে প্রকাশ পাবে।

বিতীয় মিশ্র বংশের সাদ। পরগোসটি বিশুক্ধ শ্রেণীর। সেধানে সাদা ছাড়া অফ্র কোন রং নির্ণায়ক পদার্থ নেই। যদি বিশুক্ষ সাদা শ্রেণীর সঙ্গে এদের মিলন হয় তাহলে এদের সম্ভানের। সকলেই সাদা হবে।

মেণ্ডাল তাঁর পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেছিলেন মটর পাছের (Pissum Sativum) বিভিন্ন চরিত্র। আমরা এখানে দেখালাম প্রাণী দেহের উদাহরণে। মেণ্ডাল এই ৩: ১ অহুপাত পেয়েছিলেন একটি মাত্র চরিত্রে ও তার বিপরীত চরিত্রের সহর করে। যেমন লাল ফুল ও সাদা ফুল অথবা লখা পাছ ও বেঁটে গাছ ইত্যাদি। সর্ব্বেই দিতীয় মিশ্র বংশে এই ৩: ১ অন্থপাত আদে। অর্থাৎ সবল চরিত্রের প্রকাশ শতকরা পঁচাত্তর ভাগে এবং ত্র্বল চবিত্রেব প্রভাব শতকরা পঁচিশ ভাগে।

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিনটি কালোর মধ্যে একটিতে আছে 'ক ক'। অর্থাৎ এইটি বিশুদ্ধ কালো। যাদ বিশুদ্ধ কালোর সঙ্গে এর মিলন হয় ভাহলে এব পরবর্ত্তী সকল সন্তান সন্ততীরা কালো হবে। অন্য তুইটি কালোতে আছে 'ক খ'। এরা কিন্তু বিশুদ্ধ কালো নয়। সাদা রঙ নির্ণায়ক পদার্থ থ এখানে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। বিশুদ্ধ সাদা ( থ থ শ্রেণীর ) অথবা মিশ্র কালো ( ক থ শ্রেণীর ) শ্রেণীর সঙ্গে মিলনে এই অপ্রকাশিত সাদা রঙটি প্রকাশিত হতে পারবে। আরও লক্ষ্য কবা প্রয়োজন যে জীবদেহে বিভিন্ন চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থ যে জোড সংখ্যায় থাকে ভার একটি মাতৃদত্ত এবং অপরটি পিতৃদত্ত।

জীবদেহ বহু বিভিন্ন চরিত্রের সমষ্টি। প্রতি চরিত্রেরই নিজস্ব ধারাস্থ্রুম আছে। মেণ্ডাল একটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণের বংশাস্ক্রুম বিপ্লেষণের সাফল্যের পর কাজ করলেন একাধিক চরিত্র তার বিপরীত গুন নিম্নে। এইবার দেখা পেল দিতীয় মিশ্রবংশে সম্ভাব্যতার সংখ্যা আরো বেশী এবং নৃতন এক জমুপাত গাঙ্কা যাছে।

खेनाइबन यह १ थता बाक कारना त्वह ७ नान त्वाच अकि थत्रत्यान, याबा वश्नाञ्चित्रक ভाবে काला लग्न ও नाम हाथ श्रद जामहर । अत्र महन कता हम अविष्ठि माना (मह ও वानामी ट्रांथ अंतरभारमत बाता वश्मासक्मिक ভাবে नामा (मह ও वामाभी (हाथ हास चानहह । अत्मत भिनदमत करन द थर्रामक्ति इन ( वर्षार क्षय मिल दर्ग ) (मक्षि नवह कारना सह क नान टाथ हन। व्यर्थार त्रदृद्ध कात्ना तर अवर ट्रायित नान तर अहे हित्र पृष्टि नवन ( Dominant ) हित्र । मान कड़। बाक कारना तः निर्वाहक भनार्व 'क', नामा दर निर्नाषक भागर्थ 'थ' लाल दर निर्नाषक भागर्थ 'भ' এবং वामामी दर নিৰ্ণায়ক পৰাৰ্থ 'ঘ' আছে। তাহলে লাল চোখ ও কালো দেহ ধরগোদ হবে 'ক ক গ গ' প্রক্রজির এবং সাদা দেহ বাদামী চোধ ধরুগোসেরা হবে 'ধ ধ ঘ ঘ' প্রকৃতির। কালো দেহ ও লাল চোধ ধরপোলের যৌনকোষে ক ও প भनार्थ थाकरव **अक**ष्ठि करता। माना त्मर ও वानांशी त्जाथ शहरनात्मद योनत्कार थ ७ च भवार्थ शाकरद এकि करतः अध्य विश्व दश्यत्र आवीरमञ् त्मरह थाकरव क च भ ७ व এই চারটি পদার্থই। সেই জনা প্রথম মিঞা বংলে সৰ্ভালি হবে কালো দেহ ও লাল চোথ কারণ 'ক' পদার্ঘটি থ এর প্রস্তাক व्यक्तित्राध क्यार अवश् भ भाषि घ अत्र व्यक्तांव व्यक्तित्राध क्यार (व्यक्त् क अ नवन ( Dominant factor ) भनार्थ।

এর পরে মিলন করা হল প্রথম মিলা বংশের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী ধরপোলের মধ্যে। প্রথম মিলা বংশের প্রাণী গুলির বৌন কোষ হবে চার প্রকার। শুক্র ও ডিছ কোষের মিলনের ফলে সম্ভাব্য মিলাণ পাওয়া হাবে বোলটি।

বিতীয় মিশ্র বংশে দেখা গেল সবল চরিত্র হৃটি আসছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় এবং হুর্বল চরিত্র হৃটি আসছে সবচেয়ে কম সংখ্যায়। উভয়ের মিশ্রণ আসছে এই হুইয়ের মাঝামাঝি। দেখা যাছে যে মেণ্ডালের বিল্লেষণ এখানেও কার্বকরী। এখানে বিভীয় মিশ্রবংশে ফলাফল আসছে ৯:৩:৩;১ অফুপাতে, আগের মতন ৩:১ অফুপাত নয় তার কারণ এখানে বিপরীত ধর্মের চরিত্র হুই জোড়া। ঘেখানেই হুই জোড়া বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র নিয়ে কাল্ল করা হবে সেখানেই এই ৯:৩:৩:১ অফুপাত আসবে। চরিত্র সংখ্যা এর বেশী হলে আবার ভিন্ন অফুপাত আসবে।

ভক্ত ও ভিহকোবের মিলন নির্ভর করে ফ্লোদের (chance) উপর। বে

বেশনটির সংঘ বে কোনটির মিলন হতে পারে। মেগুলের ছিসাবে কভরক্ষের মিলন সম্ভব সেইটাই দেখান হয়েছে। এই তথ্য মেগুলে নির্ণয় করেন মটর পাছের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে তাঁর নিজের পরীক্ষার ফলাফল থেকে।

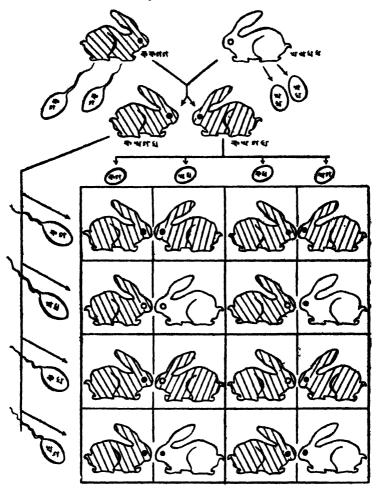

এখানে আরো দেখা যাচ্ছে যে একাধিক চরিজের সমাবেশে নির্ণন্ধাক পদার্থ
সমূহের যতরকমে সম্ভব মিশ্রণ হয়। অর্থাৎ তারা যেন স্বাধীনভাবে মেলামেশা
করতে পারে। অবস্থা বিশেষে এদের নিক্ষম্ব সন্থা অপ্রকাশিত থাকতে পারে
কিন্তু কোখাও এই পদার্থগুলির পূথক সন্থা নই হয়ে বায় না।

পৃথক সন্থা বন্ধায় থাকে বলেই এই পদার্থগুলি পরে আলালা হয়ে বেতে পারে। যেমন এখানে চোথের রং লাল তার সঙ্গে কখনো এসে মিলেছে গায়ের সালা রং কখনো গায়ের কালো রং। চোথের রং ষেখানে বাদামী সেথানেও গায়ের রং কোথাও লালা কোথাও কালো। প্রথম মিল্লবংশে সব পদার্থগুলি একত্রে ছিল, কোন কোনটির প্রকাশ ছিল না, কিছু বৌন কোয গঠনের সময় তারা স্বাধীনভাবেই পৃথক হয়েছে, যেমন খুশী জোড়ায় জোড়ায় বেতে পেরেছে। তারই ফলে যৌন কোষ হয়েছে চার প্রকার।

চার প্রকার শুক্র ও চার প্রকার ছিম্বকোবের মিলন যথন হচ্ছে তথন দেখা যাছে যে যে কোনটি যে কোনটির সঙ্গে মিলতে পারে। তথাং যত রক্মের বৈচিত্র আসা সম্ভব তা আসহে।

এই ছই পরীক্ষার ফলাফল থেকে মেগুলে তিনটি নিম্নম আবিস্থার করলেন। এই নিয়ম তিনটি মেগুলের স্তত্ত্ব বলে পরিচিত।

প্রথম সূত্র:—প্রতি জীবকোষে প্রত্যেক চরিত্রের জন্ত নির্ণায়ক পদার্থ থাকে জ্যোড় সংখ্যায়, যার একটি আসে যৌন কোষে এবং বহন করে আনে বংশধারণ বেখানে একই চরিত্রের জন্ত তুইটি বিপরিত প্রকৃতির ,নির্ণায়ক পদার্থ থাকে সেধানে একটি অন্তটির বহিঃপ্রকাশ দমন করে নিজে প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় নির্ণায়ক পদার্থ অন্যটির তুলনায় স্বভাবতট স্বল (Dominant) হয় এবং তুলনায় অন্যটি তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির হয়।

দিতীয় প্তা:—জীবদেহে বিপরীত চরিত্রের পদার্থসমূহ (factors) যথন উপস্থিত থাকে তথন জীবকোষে তারা মিশে এক হয়ে যায় না, তাদের পৃথক সন্থা বন্ধায় থাকে এবং কোষ বিভাগের সময় তারা স্বাধীনভাবেই পৃথক হয়ে (free segregation) যেতে পারে।

তৃতীয় স্ত্র:—বেখানে বহুদংখ্যক বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থ থাকে দেখানে বে কোনটি যে কোনটির দক্ষে মিলতে পারে। জীবকোষে এই স্থাধীন মিশ্রণের (Independent assortment) ফলে বিভিন্ন প্রকৃতির মৌন কোষ তৈয়ারী হওয়া সম্ভব এবং দিতীয় মিশ্রবংশে সম্ভাব্য সকল প্রকার বৈচিত্র কম বেশী হারে দেখা দিতে পারে।

মেণ্ডালের এই পরীক্ষাগুলি থেকে আমরা যে বংশধারাক্রমের একটি সহজ বিশ্লেষণ ও বংশাস্ক্রমের জটিল প্রকাশকে সহজ নিয়মে বাধবার মত কতকগুলি সূত্র পাই তাই নয় এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। বাইরে খেকে দেখে বা মনে হখ, প্রাণী বা উদ্ভিদের সত্য পরিচয় তা নাও হতে পারে। বেমন বাইরে থেকে দেখতে কালো এমন ধরগোস ছই প্রকৃতির হতে পারে একটি 'কক' শ্রেণীর অন্যটি কথ শ্রেণীর। বাইরে থেকে দেখতে এই ছইয়ে কোন প্রভেদ নেই। বংশধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই এই ছইয়ে প্রভেদ অনেক। কক শ্রেণীর কালো ধরগোসটি বিশুদ্ধ কালো (Pure variety) জাতের কারণ বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ এর দেহে যা আছে তা শুধু কালো রং প্রকাশের জন্যই। ঘতদিন সমশ্রেণীর কালোর সঙ্গে (Genetically same) এর মিলন হবে ততদিন এর বংশধারায় কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দেবে না। কথ শ্রেণীর ধরগোসটি কিন্তু বাইরে থেকে গদেখতে কালো হলেও সাদা রং নির্ণায়ক পদার্থতার দেহে স্থ্য আছে। সমশ্রেণীর সঙ্গে অর্থাৎ 'কথ' শ্রেণীর সঙ্গে এর মিলনে এর সন্তানেরা শতকরা পঁচিশ ভাগ হবে সাদা। অর্থাৎ কথ শ্রেণীর ধরগোসটি সকর অথবা অবিশুদ্ধ অথবা মিশ্রে (Hybrid) প্রকৃতির।

ভাহলে আমরা দেখছি যে কোন কোন প্রাণীর বাইরের এবং ভিতরের প্রকৃতি এক বেমন কক প্রেণীর কালে। থল্পোদ। এদের বলা বেতে পারে অন্তর্গীন (Genotype) কালো। কোন কোন প্রাণীর বাইরের প্রকাশ ও ভিতরের প্রকৃতি এক নাও হতে পারে বেমন কথ প্রেণীর কালো ধরগোদ। এদের বলা বেতে পারে বহিঃপ্রকাশ (Phenotype) কালো। অতএব উত্তরাধিকার তত্তে কোন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে কোন দিছাতে আদা নির্ভূল হবেনা, লক্ষ্য করা প্রয়োজন তার অন্তর্গীন প্রকৃতির।

#### অসম্পূর্ণ প্রভাব

মেগুলের পদ্ধতি পুনরাবিস্কারের পর বিশের বিভন্ন প্রাচ্ছে বিজ্ঞানীরা এর প্রতি আরুট হলেন এবং তার পদ্ধতির প্রযোগ আরম্ভ হল বছ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজননে। অনেকেই স্মর্থন এবং অভিনন্ধন জানালেন মেণ্ডালের কর্মপদ্ধ তিকে। বংশধারাত্বক্রমের যে ২হস্য এতকাল সুর্ব্বোদ্ধ এবং জটিল বলে মনে হয়েছে এখন মনে হল তা অতি সহজ বিষয় এবং মেণ্ডাল এই রহসোর মূল কারণ বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন অতি সহজে। কিন্তু একদল আবার তা সমর্থন কবতে পারলেন না। তাঁবা বললেন মেণ্ডালের পদ্ধতি মত ফল তারা পাচ্চেন না। বেটিশন, পানেট, সপ্তাদ ইত্যাদিরা (Bateson, Punnet, Saunders) এঁদের মধ্যে অক্তম। মেণ্ডালের পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে না এমন উদাহবণ একটা হুটে। করে অনেক এসে পডতে লাগল। ১৯০৫ সালে বেটিসন পানেট এবং সভাস দেখালেন যে আন্দালেসিয়ান মোরগ (Andalesion fowl:-Gallus Domesticus) নামে যে নীলচে রভের মোরগ পাওয়া যায় সেগুলি আসলে সাদা ও কালে। মোরগের সহব। মেণ্ডালের সূত্র অন্তুসারে সাদা ও কালোর প্রজননেব ফলে আমরা কালো অথবা দালা যে চারতটি প্রবল ( Dominant ) দেইটাই পাব প্রথম মিল বংশে। খন্য কোন চরিত্রের উদ্ভবেব ব্যাখ্যা মেণ্ডালেব স্থত্রে নেই ।

মেণ্ডালের স্তত্র অনুসারে ব্যাখ্যা চলে না এমন উদাহবণ উদ্ভিদেও অনেক পাওয়া গেল ধেমন লাল ফুল দেয় এমন বিশুদ্ধ শ্রেণীব সঙ্গে স্থানা মূল দেয় এমন বিশুদ্ধ শ্রেণীব মিলনের ফলে মেণ্ডালের পদ্ধতির ব্যতিক্রম হয়ে প্রথম মিশ্র বংশে সবগুলি হল গোলাপী ফুল দেয় এমন গাছ। এখানে নতুন কোন চবিত্র আশা কবা ধায়নি। এই ধবণা ছিল যে হয় লাল নয় সাদা যে বংটি এখানে প্রবল (Dominant) সেইটি প্রকাশিত হবে প্রথম মিশ্র বংশে। কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে নেখা গেল যে ছইয়ের মাঝামাঝি একটা রং এসেছে। ফলে সমন্ত ব্যাপারটাই মেণ্ডালের মূল নিয়মের বাইবে চলে গেল। মেণ্ডালের নিয়মে গুণ নির্ণায়ক পদার্থগুলি (factors) কথনই একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যায় না। বিপবীত গুণের হলে একটি স্থা থাকে, ষেটি ছব্বল (Recessive) চরিজের। যেমন এর আগে আমবা দেখেছি যে কালো ও শ্রেণা বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ ক এবং থ যেখানে একসকে এসেছে সেধানে 'থ' ছব্বল বলে সাদা রং প্রকাশ পায়নি, স্থা ছিল। ক প্রবল

বলে থ এর উপর প্রভাব িতার করে তাকে প্রকাশ হতে দেয়নি,
নিজে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। দেখানেও প্রথম মিশ্র বংশে সাদা কালো
মিশিয়ে কোন রং আদেনি। তাহলে এমন সন্দেহ করা বেতে পারে যে
নেখালের প্রতি সব জায়গায় যে চলবে তা নয়, কোথাও কোথাও তা
আচল। তখন সর্বাত্র ব্যাপক ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ হল মেণ্ডালের প্রকৃতি
নিয়ে। দেখা গেল দ্বিতীয় মিশ্র বংশেও প্রত্যাশিত ফলাফল আসছে না,
ভিন্ন অফুপাতে আসছে। যেমন—

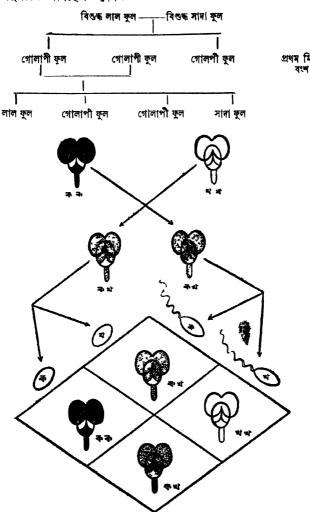

এখানে পাওয়া গেল নতুন অহপাত ১:২:১, একটি লাল, ছইটি পোলাপী ও একটি লালা। এখানে মাত্র একটি চরিত্র (অর্থাৎ লাল ফুল) ও ভার বিপরীত গুন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেল যে তৃই বা ভার বেশীঃ চরিত্র নিয়েও এই ধরণের ফল পাওয়া বায় যা মেণ্ডালের পশ্বতির সঙ্গে মেলে না। যেমন—

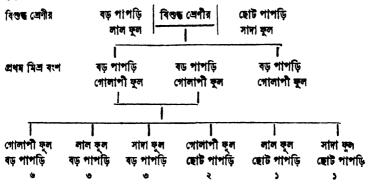

ষিতীর মিশ্র বংশে সম্ভাব্য বৈচিত্র বোলটিই সাসছে তবে মেণ্ডালের হিসাব মত মাত্র চার প্রকার ১:৩:৩:১ অফুপাতে নয়—স্থারো অনেক বেশী ৬:৩:৩:২:১:১ অফুপাতে সাসছে।

এই রক্ম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া থেতে পারে। বেমন লাল রঙের চোখ, কালো রঙের পালক এমন একটি পাখীর সঙ্গে নীল রঙের চোখে সাদা রঙের পালক এমন একটি পাখীর প্রজনন।



এখানেও দেখা গেল আবার আর এক রকম হিদাব আদছে যা আলের কোনটার দলেই মেলেনা। এথানেও ভাহলে মেণ্ডালের পদ্ধতি অচল। তাহলে ব্যাপারটা কি বাড়াল, মেণ্ডালের পরীক্ষায় কি কোন ভূল ছিল ? আবার দেখা হল মটর ফুল ও গাছ (Pissum Sativum) নিয়ে পরীক্ষা করে, যার উপর মেণ্ডাল তাঁর পরীক্ষা করেন। দেখা গেল দেখানে ফলাফল আসছে

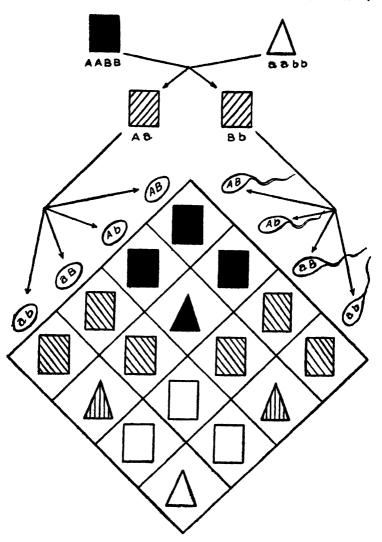

বেণ্ডালের নিয়ম অসুধায়ী। তথু দেখানেই নয় আরো অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদেও ঐ নিয়ম অসুধায়ী ফল পাাওয়া বাছে। তাহলে ত মেণ্ডালের প্রতি একেবারে ভূল নয়। তবে দর্বত্ত যে মেণ্ডালের পদ্ধতি প্রহোগ করা থাবে তা নয়। ১৯০০ সালে মেণ্ডালের পদ্ধতি পুনরাবিস্কারের পর হঠাৎ যে আলোড়ন উঠেছিল মেণ্ডালকে নিয়ে এইবার তা ন্তিমিত হয়ে এল। অনেকের মনে এই

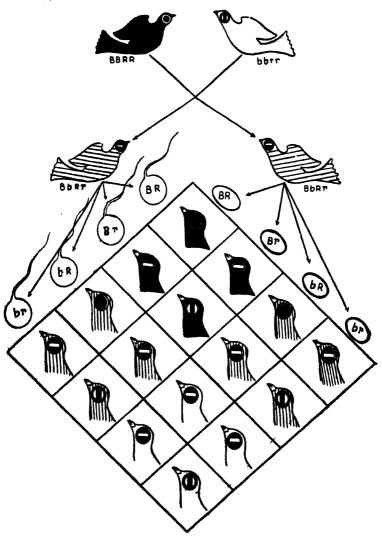

ধারণা হল যে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় মেণ্ডালের পছতি এখন ধুবই সেকেলে এবং ধুবই সীমাবন্ধ ভার প্রয়োগ।

যেখানে মেণ্ডালের পদ্ধতি অচল দেখানে প্রথম মিপ্রবংশে যে মিপ্র চরিত্তের উন্তত হচ্ছে তার কারণ কি? সতিটে কি গুণ নির্ণায়ক পদার্থগুলির বড়ন্ত অন্তিম্ব থাকে না? তারা কি পরস্পর মিশে যায়? তাই যদি হয় তাহলে কোথাও কোথাও স্থাবার মেণ্ডালের সূত্র অমুষায়ী প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় (कन १ এই मर পরীক্ষার ফলাফল দেখে বিজ্ঞানীর। দিছাস্ত করলেন যে চরিত্র। নিৰ্ণায়ক পদাৰ্থগুলি আলাদাই থাকে, মিশে যায়ন।, তবে এই সব উদাহরণ-গুলিতে একটি চরিত্র আর একটি চরিত্রের উপর পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। প্রবল চরিত্রের প্রভাব পুরোপুরি কার্থকরী নয়। (Dominance is incompleate) এখানে। অতএব মেণ্ডালের প্রথম সূত্রটি এখানে অচল। প্রথম উদাহরণ ছিল লাল ফুল ও সাদা ফুলের প্রজননে তৈরী সহর শ্রেণীর গোলাপী ফুল। লাল রং এখানে সানা ফুলের উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবী (Incompleately Dominent) সেজনা প্রথম মিশ্র বংশে ষেধানে সবগুলিতেই লাল ও সাদা ছই রঙেরই নির্ণায়ক পদার্থ আছে সেথানে সব গোলাপী হবে কারণ সাদা র ও কিছুটা প্রকাশ পাবে লালের সঙ্গে। এর পর দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ১:২:১ অনুপাত কেন এল তার বিশ্লেষণ করা কঠিন কান্ধ নয়। যদি লাল त्र इता निर्मायक शर्मार्थ 'क' शांक अवः शांमा त्र एव कना निर्मायक शर्मार्थ থাকে 'প' তাহলে প্রথম মিশ্র বংশে যেখানে সব গোলাপী ফুল দেয়, সেগুলি 'কথ' শ্রেণীর। বিতীয় মিশ্র বংশে বেখানে 'কক' প্রভৃতি দেখানে ফুলের রং नान; रायादन 'धर्य' ट्यांगीत रायादन कूरनत तः नाना धरः रायादन कथ श्रक्रित দেখানে ফুলের রঙ গোলাপী। মেণ্ডালের পছতি অভুসারে কথ শ্রেণীর সব গুলিই লাল হত কারণ মেণ্ডাল পেয়েছেন সবল চরিত্র ফুর্বল চরিত্রের উপর পূর্ণ প্রভাবশালী এবং তাহলেই আগেকার অমুপাতে ফলাফল পাওয়া ৰেত।

খিতীর উদাহরণে ছইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণ নিরে কাজ করা হয়েছে। এখানে একটি চরিত্র ফুলের লাল রং তার বিপরীত অর্থাৎ সাদা রঙেব উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী (Incomleately Dominent) ফলে সম্বর শ্রেণীর (কথ প্রকৃতির) ফুলের রং গোলাপী। কিন্তু অন্য চরিত্রটি অর্থাৎ ফুলের বড পাপ ক্বি আরু বিপরীত অর্থাৎ ছোট পাপডি এই চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, এবং তার বহিঃপ্রকাশকে সম্পূর্ণ দমন করে, (Compleate Dominance), ফলে সম্বর প্রেণীর (গ্রহ প্রকৃতির) ফুলের পাপড়ি বড; এই

উদাহরণে অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী চরিত্র থাকার জন্ম বিভীয় মিশ্র বংশে ১০০: ০ : ১ অফুপাতের পরিবর্তে ৬: ৩: ২: ১: ১ এই অফুপাত এল।

তৃতীয় উদাহরণেও তৃইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণ নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এখানে পালকের কাল রং এবং চোখের লাল রং এই তৃই চরিত্রই এদের বিপরীত গুণ অর্থাৎ পালকের সাদা রং এবং চোখের নীল রত্তের উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী। সেইজন্ম সমর শ্রেণীতে পালকের রং ধূসর কারণ কাল ও সাদা এই তৃই রংই কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। এ একই কারণে সম্বর শ্রেণীর পাখীর চোখের রং বেগুনী কারণ লাল ও নীল এই তৃই রংই কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তৃইটি চরিত্রই অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী (Incomplete Dominance) ফলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে এর অম্বপাত আবার অক্ত রক্ম এল।

১৯০৫ সালে বেটদন (Bateson), সপ্তাস (Saunders), পানেট (Punnett)
ইত্যাদি প্রথম দেখালেন মেপ্তালের পদ্ধতির ব্যতিক্রম এই অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী
চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে। এর পর এই ধরণের আরো আনেক উদাহরণ পাওরা গল এবং এ দের বক্তব্যের যথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। মেপ্তালের তথাবলীর পুনরাবিচ্চারের পর বংশাম্বক্রমিকতা (Heredity) সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ এত প্রবল হল যে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হল। ১৯০৯ সালে বেটিসন (Bateson 1909) প্রায় ভূইশত উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশধারার ইতির্ভ প্রকাশ করলেন।

বেটিসন, পানেট ইত্যাদিরা অক্তান্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে গৃহপালিড মোরগের উপরও কিছু পরীকা করেন। এর ফলে পাওয়া গেল আরো কিছু নতন তথ্য যা আমরা আলোচনা করব পরবর্তী অধ্যায়ে।

#### বিপরীত গুণনির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিজিয়া

বিংশ শতানীর প্রথম দিকে গৃহপালিত মোরগের উপর পরীকা করতে গিয়ে বেটাদন এবং পানেট (Bateson & Punnet) এক আশ্চর্য ঘটনার লাকী হলেন। মোরগের মাথার ঝুটি তুই রকম হয় গোলাপী ঝুটি (Rose) এবং মটরাক্বতি (Pea) ঝুটি। এই তুই চরিজের বিশুদ্ধ শ্রেণীর মোরগ এবং ম্রগীর মিলনের ফলে দেখা গেল প্রথম মিশ্র বংশে সবগুলির মাথার ঝুটি এক নৃতন আকৃতির হল যা গোলাপী ঝুটি (Rose) নয় এবং মটরাক্বতি ও (Pea) নয়, দেখতে অনেকটা আখরোট বাদামের মত। এই নতুন ঝুটির নাম দেওয়া হল বাদাম ঝুটি (walnut) কারণ এই ফুতন ঝুটির আকৃতি আখরোট বাদামের মত। প্রথম মিশ্র বংশের এই ফলাফল বিজ্ঞানীব্দের আবার সমস্থায় ফেলল। প্রথমতঃ মেণ্ডালের নিয়ম এখানে চলছেনা।









দ্বিতীয়ত: মেগ্রালের একটি নিয়মের কিছু সংস্থার করা হয়েছে যে প্রথম মিল্লা বংশে অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী পদার্থ (Incompletely dominent factors) মিল্লা রণ্ড বেবে, সে ব্যাধ্যাও এখানে অচল। এর পর প্রথম মিশ্র বংশের দ্বীপৃঞ্ধের মিলনের ফলে বে বিভীয়
মিশ্র বংশ এল ভার ফল হল আরো অভুত। বিভীয় মিশ্র বংশে ১:৩:৩:১
অহপাত এল। অর্থাং স্পষ্টই বোঝা গেল যে গোলাপী ঝুটি ও মটরাক্বভি
ঝুটি (Rose and Pea Comb) এদের প্রত্যেকের জন্য দায়ী একটি করে
নয় এক ফোড়া করে নির্ণায়ক পদার্থ। ভাছাড়া বিভীয় মিশ্র বংশে আর
একটি নৃতন ধরণের ঝুটি দেখাগেল য়া আকারে খুব বড এবং অন্য ভিনটি
ধারার চেয়ে দম্পূর্ণ আলাদা। এই নৃতন ঝুটি আদছে সবচেয়ে কম হারে
এবং এর নামকরণ করা হল একক (Single) ঝুটি। বিভীয় মিশ্র বংশে
আহপাত এল বাদাম ঝুটি (walnut) সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ নয়টি, গোলাপী
ঝুটি (Rose) ভিনটি, মটরাকৃতি ঝুটি (Pea) ভিনটি এবং নৃতন চরিত্র
একক ঝুটি (Single) সবচেয়ে কম অর্থাৎ একটি। সবশুদ্ধ মোট যোলটি
সম্ভাবনা।

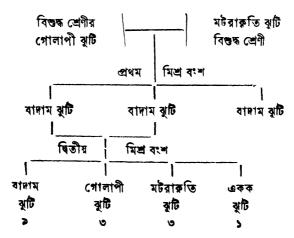

এইবাব দেখাযাক নির্ণায়ক পদার্থের বিন্যাস কিরকম হলে এই ফলাফল পাওয়া বেতে পারে। ধরা ঘাক নির্ণায়ক পদার্থ A গোলাপী ঝুটর জন্য দায়ী এবং নির্ণায়ক পদার্থ B মটরা ক্ষতি ঝুটির জন্য দায়ী। তাহলে বিশুদ্ধ গোলাপী ঝুটির প্রকৃতি হচ্চে AA bb শ্রেণীর। এখানে b এই পদার্থটি মটরাকৃতি ঝুটি এই চরিজের অভূপস্থিতি বোঝাছে। বিশুদ্ধ মটরাকৃতি ঝুটির প্রকৃতি হচ্ছে BB aa শ্রেণীর। এখানে a এই পদার্থটি গোলাপী ঝুটি এই চরিজের অভূপস্থিতি নির্দেশ করছে। প্রথম মিশ্র বংশে বাদাম কুটি

হচ্ছে Aa Bb শ্রেণীর। বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করলেন যে এখানে A এবং B এই তুইটি পদার্থই প্রবল চরিত্র (Dominant character) বহন করছে। যেখানেই A এবং B এই তুই বিপরীতগুণ নির্ণায়ক প্রবল পদার্থ (Dominant factor) একত্রিত হচ্ছে, দেখানেই ভাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এই নৃতন চরিত্র বাদাম ঝুটি।

ষিতীয় মিশ্র বংশে তাই দেখা যাচ্ছে বেখানেই A এবং B এই তুই প্রবল পদার্থ একদকে আসতে দেখানেই বাদাম আরুতির ঝুটি দেখাযাচছে। যেখানে শুধু A আসতে দেখানে গোলাপী ঝুটি। যেখানে শুধু B আসতে দেখানে মটরাকৃতি ঝুটি। কিন্তু দেখা গেল যে এমন একটি আসতে যেখানে A এবং B তুইই অনুপস্থিত। পরিবর্তের রয়েছে a এবং b পদার্থ। ফলে দেখানে গোলাপী হয়না, মটরাকৃতি হয়না, বাদাম ঝুটি হয়না অতএব নৃতন চরিত্র এল যার নাম দেওয়া হল একক ঝুটি।

অন্যান্য কেত্রে আরো বিচিত্র উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে যেখানে বিভীয় মিশ্র বংশে ৯: ৩: ৩: ১ অরুপাত আদরেনা। যেমন দাদা ফুল দেয় এমন ছটি মটর গাছের মিশ্রণ করা হল। দেখা গেল এই মিশ্রণের ফলে যে গাছগুলি হল দেগুলি গোলাপী রঙের ফুল দেয়। কেন এমন হল? এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে এখানে গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই এর জন্য দায়ী। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে দেখাগেল গোলাপী ও দাদাফুল ৯:৭ অন্তপাতে আদ ছে।

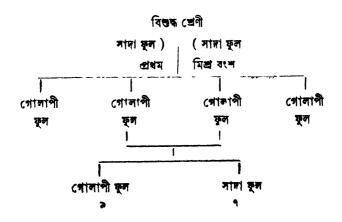

এখন ভামরা সহজেই অনুমান করতে পারবো গুণ নির্ণায়ক পদার্থের বিন্যান কিরকম হলে এই ধরণের অনুপাত আদতে পারে। প্রথম মিশ্রবংশে বর্গ নমাগমের জনা দায়ী ছুইটি পদার্থেব পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। এই ছুইটি পদার্থ ধ্বায়াক A এবং B বলে। বর্ণ বিহীন অবস্থায় এর যে কোন

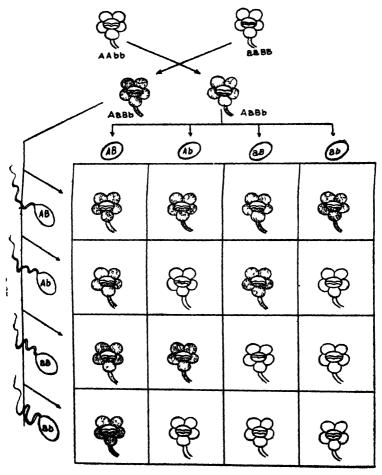

একটি অহপ স্থিত থাকে। ভাহদে সাধা ফুল দুইটির একটিতে ছিল AAbb অবস্থা অন্যটিতে BBaa অবস্থা। প্রথম মিপ্রবংশে গুণ নির্ণায়ক পদার্থের বিন্যাস ছিল Aa Bb অবস্থায়। এথানে A এবং B পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ায় গোলাপী রং এনেছে।

প্রথম মিশ্র বংশের গাছগুলির যৌনকোষ হবে চার প্রকার। এদের মিলনে যেখানে A এবং B এই ছুইটি পদার্থই উপস্থিত থাকবে একমাত্র সেখানেই বর্ণ বিন্যাস দেখা যাবে। যেখানেই শুধু A অথবা শুধু B অথবা উভয়েই অগ্নপঞ্জি সেখানে ফুলের রং হবে সাদা অর্থাৎ বর্ণহ

গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আরো বিচিত্র হতে পারে। বেমন হুইটে দাদা পাখীর (fowl) প্রজননে প্রথম মিশ্র বংশ হল সবগুলি দাদা। দাধারণতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ছুইটি পাখীই বিশুদ্ধ দাদা প্রাকৃতির ছিল। কিন্তু বিতীয় মিশ্র বংশে দেখাগেল যে যোলটির মধ্যে মাত্র তিনটি রন্ধিন অন্যগুলি দাদা এই অহপাত আসছে। কেন এমন হল দ এখানেও ঐ একই ব্যাখ্যা, গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়াই এর জন্য দায়ী।

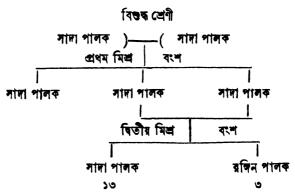

এখানে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে একটি সাদা পাথী বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ B বহন করছে। ঐ পাথীটিই আবার বর্ণনিরোধক পদার্থ A বহন করছে যার কাল হল বর্ণ বিন্যাস প্রতিরোধ করা। এর ফলে AA BB শ্রেণীর এই পাখীটির রং সাদা। অন্য একটি পাখীর দেহে বর্ণ নির্ণায়ক এবং বর্ণ-প্রতিরোধক এই ছুইটি পদার্থই অন্থপস্থিত। সেই জায়গায় রয়েছে A এবং B পাদার্থ ছুইটির পরিবর্জীত প্রকাশহীনরূপ (Mutated recessive form) a এবং b পদার্থ। এই পাখীটি aabb শ্রেণীর এরা সেই জন্য বর্ণহীন অর্থাৎ সাদা।

দেখাবাচ্ছে বেখানে A এবং B একদকে আছে দেখানে বর্ণবিন্যাদ নেই।
দেজন্য প্রথম মিশ্র বংশে আমরা দব দাদা পাই। এর কারণ A পদার্থটি
বর্ণবিন্যাদ প্রতিরোধ করে। ধেখানে B পদার্থ অন্ধপস্থিত দেখানে বর্ণবিন্যাদের

প্রশ্নই আদেন। কারণ বর্ণনির্ণায়ক প্রশার্থটি নেই। শুধুমাত্ত বেথানে B পদার্থ আছে কিন্তু A প্রশার্থ অন্ত্রপাছত সেখানে বর্ণপ্রতিরোধক না থাকার ফলে বর্ণ-বিন্যাস হতে পারে।

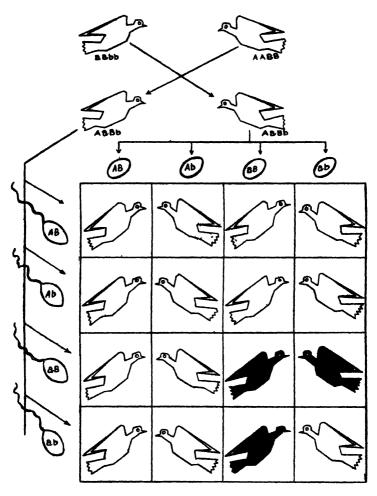

প্রথম মিপ্র বংশেব পাধীদের ধৌনকোষ চাব প্রকার হতে পারে। তাদের মিলনে ছিত্রীয় মিপ্র বংশের ধোলটি সম্ভাবনার মধ্যে মাত্র তিনটিতে B পদার্থটির সলে A পনার্থেব প বিবর্ত্তে এ পদার্থটি আছে। বর্ণ প্রতিবোধক না থাকায় এই তিনটি জায়গায় মাত্র বর্ণ বিন্যাস হয়েছে এবং ১৩: ৩ জন্মপাত জাসছে। গুণ নির্ণায়ক পরার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিরার আর একটি উনাহরণ আমরা পাই সালা ও কালো ইত্রের মিশ্রণের বংশ তালিকায়। সালা ও কালো ইত্রের মিলনে প্রথম মিশ্র বংশে পাওয়া যায় সবগুলি প্রাণীই ধুসর বর্ণের। আবার তুইটি ধুসর বর্ণের ইত্রের মিলনে ছিতীয় মিশ্র বংশে পাওয়া যায় ধুসর, সালা ও কালো ইতর ৯: ৪: ৩ অফুপাতে।

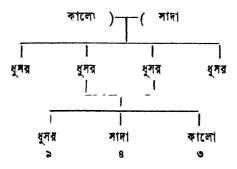

এথানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কালে। অথবা সাদা এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির জন্য দায়ী তুইটি করে পদার্থ। ধুসর বর্ণের জন্য দায়ী তুইটি পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। ধুসর বর্ণের ইছরের শুক্র অথব। ডিম্বকোষ চাররকমের যার ফলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ষোলটি সম্ভাবনা দেখা যায়।

ধুসর বর্ণের জন্য দায়ী তইটি পদার্থের একটি বর্ণবিন্যাসকারী অন্যটি বর্ণ-বিন্যাস আংশিক প্রতিরোধ করে। মনে করা যাক A পদার্থটি কালো রঙের জন্য দায়ী এবং গ্রু প্রতিবর্গবিন্যাস আংশিক প্রতিরোধ করে। এই ছুইএব গারস্পবিক প্রতিক্রিয়ার ফল ধুসর বর্ণ।

ধুদর বর্ণের উৎপত্তি একটি কালো ও একটি সাদার মিশ্রনে। এথানে স্পুষ্টই দেখাযাছে কলোটিতে B পদার্থটি অরুপস্থিত। অর্থাৎ এখানে পদার্থের বিন্যাস AA bb শুধু। আবার সাদাটিতে বর্ণবিন্যাসকারী পদার্থ A অরুপস্থিত এবং সেখানে পদার্থের বিন্যাস BB aa শ্রেণীর। প্রথম মিশ্র বংশে পদার্থের বিন্যাস Aa Bb শ্রেণীর। এখানে A এবং B পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ধুসর বর্ণের সৃষ্টি করেছে।

ছিতীয় মিশ্র বংশে বেধানে শুধুমাত্র A আছে এবং B অমুপস্থিত দেধানে কালো রং প্রকাশ পেয়েছে। যেথানে A অমুপ্তিত সেধানে সাদা রং এবং যেথানে ফুইটিই আছে দেধানে তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধুসর বর্ণ

প্রকাশ পেয়েছে। এইবার সহজেই বোঝা যাবে ৯: ৪: ৩ **অফুপাত কিভাবে** এল।

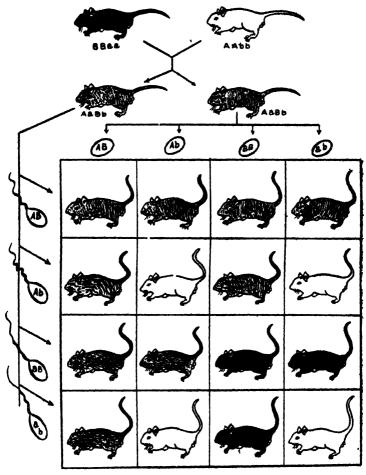

এই পরীকাগুলির ফলাফলে আমরা পাই--

- (১) মেণ্ডালের ক্ষরের আরে। সংস্কার প্রয়োজন কারণ বিপরীত ধর্মী ভূই প্রবল পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নৃতন চরিত্র আসতে পারে।
- (২) কোন চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থের উপস্থিতি বেমন প্রতিক্রিয়া ঘটায় ভেমনি ভার অমুপন্থিতি অর্থাৎ পরিবর্ডিত কর্মহীন রূপ (Mutated in

active form ) নৃতন কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। ঠিক এট ভাবেই শঙ্ব হয়েছে একক (Single) বুটির প্রকাশ।

- (৩) মেণ্ডালের বিতীয় এবং তৃতীয় স্ত্তের মূল কথা অর্থাৎ নির্ণায়ক পলার্থ সমূহের স্বাধীন পৃথকী করণ (free segregation) এবং ধৌন কোষ স্কৃষ্টির সময় স্বাধীন ভাবে পরস্পরের সকে মিলন (Independent assortment) এখানে আবার প্রমাণিত হল।
- (৪) মেণ্ডালের প্রদত্ত অনুপাতে ফলাফল সর্বত্ত আশাকরা বাবেনা কারণ চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থের প্রকৃতি বৈচিত্র, সম্মেলনের বৈচিত্র, পারস্পরিক প্রতি-ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য ভিন্ন অনুপাত আসতে পারে বা ঠিক মেণ্ডালের হিসাম মত আসেনা।

# বহু পদার্থের একত্রিত প্রভাব

মেগুল তার পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মটর গাছের যে বৈচিত্রগুলি নির্বাচন করেন দেগুলির পার্থকা ছিল খুব সহজভাবে চোথে পডবার মতন। যেমন ফুলের রং লাল ও সাদা, গাছের কাও বড় ও ছোট, অথবা বীক্ষের রং হলুদ কিছা সবুদ্ধ ইত্যাদি। বংশধারামূজ্যমের জটিল ভথ্যের বিশ্লেষণ মেগুলে যে অত সহজে করতে পেরেছিলেন ভার কারণ তার পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাবহৃত বৈচিত্রগুলি নির্ভূলভাবে হিসাব নিকাশ করার পক্ষে আদর্শ ছিল। মেগুলের পরবর্তীরাও ঠিক একই পথে এগিয়েছেন এবং বংশধারামূজ্যমের আবো অনেক জটিল ভথ্যের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অবশ্ব বংশগত বৈশিষ্টের সব কিছু বৈচিত্রই যে ঠিক এই রকম তা নয়।
এমন অনেক বৈচিত্র আছে যার প্রকাশ আরো অনেক অটিলতম কারণে হতে
পারে। মাছ্যের গায়ের রং, বৃদ্ধির কম বেশী, দৈহিক গঠন ইত্যাদি, অথবা
কোন গছে কি রকম ফল দেবে, কোন গরু কি পরিমান হুধ দেবে, কোন পাখী
কি রকম ভিম দেবে ইত্যাদি বৈচিত্রগুলিতে দেখা যায় গুণগত প্রভেদ নয়,
পরিমাণ গত প্রভেদটাই বেশি। অনেক সময় দেখা যায় লাল এবং সাদা ফুলের
মধ্যে অনেকগুলি বৈচিত্র বেমন গাচ লাল, লাল, হাজা লাল, ফিকে লাল
গোলাপী, ইত্যাদি। মেণ্ডালের বিশ্লেষণ পদ্ধতি এখানে কোনভাবেই প্রয়োগ
করা যায় না। মেণ্ডাল বলেছেন গুণ নির্ণায়ক পলার্যগুলি কখনই মিশে যায়
না, ভারা স্বাভন্ত বজায় রাখে এবং সেইভাবে আলাদা হয়ে যায়। কিছু মাছ্যের
গায়ের রঙ্গের যে বিভিন্ন বৈচিত্র তা মনে হয় সাদা ও কালোর বিভিন্ন অমুপাতে
মিশ্রণের কল। লাল এবং সাদা ফুলের মিশ্রণে ষেখানে গাঢ় লাল থেকে ফিকে
লাল পর্যন্ত এবং তারও পরে সাদা রং পর্যান্ত বে বিভিন্ন বৈচিত্র পাওয়া যায়
দেখানে মনে হয় মিশ্রণ ঘটছে।

ঘন কালো নিগ্রো এবং খেত শুভ ইওরোপীয়ানের বিয়ে হলে যথন দেখা খায় বে তাদের বংশে নিগ্রোর মত কালো, ইওরোপীয়ানের মত ফর্মা, এবং সেই নবে কালে। থেকে ক্রমশঃ সাদার দিকে বিভিন্ন বৈচিত্র পাওয়া বার তথনো এই কবাই মনে হয় বে সাদা কালোর কম বেশী মিশ্রণ ঘটছে।

অর্থাৎ মেগুল বে বলেছিলেন পদার্থের মিশ্রণ হয়না সে ব্যাখ্যা মনে হয় এখানে অচল। এখানে মনে হয় মিশ্রণেব পরিমাণ গত প্রভেদের ফলেই এত বৈচিত্র আসছে। আপাত দৃষ্টিতে যে গুলিকে মিশ্রণ বলে মনে হছে ১৯০৮ সালে স্বইডিণ বিজ্ঞানী নিল্সন এইলি এবং ১৯১০ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী ইন্ট্ (Nilson Ehle 1908, East 1910) ভার প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করলেন।

এই হুই বিজ্ঞানী বলনেন ধে এতদিন পর্যস্ত আমরা দেখেছি যে একটি পদার্থ একটি চরিত্রের জন্য দায়ী। সেইসব ক্ষেত্রে একই চরিত্রের এতগুলি বৈচিত্র থাকা সম্ভব নয়। যদি এমন হয় যে অনেকগুলি পদার্থ একটি চরিত্রের জন্য দায়ী অর্থাৎ তাদের সম্মিলিত প্রভাবে ঐ চরিত্রটি প্রকাশ হচ্ছে তাহলেই একমাত্র এতগুলি বৈচিত্র সম্ভব হতে পারে।

নিলসন এইলি পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করেন লাল এবং সাদা গম। দেখা ষায় লাল রংটি প্রবল এবং সাদার উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী। প্রথম মিশ্র বংশের গমগুলি লাল তবে গাঢ় লাল নয়। নিলসন এইলি বিভিন্ন ধরণের গম নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কোন কোন কোনে দেখা গেল দিভীয় মিশ্র বংশে তিনটি লাল একটি সাদা এই অমুপাত এল। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে লাল রঙের জন্য দায়ী একটি মাত্র পদার্থ। কোন কোন কোনে দেখা গেল দিভীয় মিশ্র বংশে পনেরটি লাল একটি সাদা এই অমুপাত এল। ত্রই লাল গমগুলির মধ্যে লাল রঙের বিভিন্ন বৈচিত্র দেখা গেল। এই সব ক্ষেত্রে বেখানে দিভীয় মিশ্র বংশে ষোলটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সেখানে লাল বঙ্কের জন্য যে তুইটি পদার্থ প্রভাব বিস্তার কবছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।



कृडें ि भनार्थ यनि नान तर्डत क्रमा नाघी इस कार्यन विश्वक त्थांनेत्र भाष

লাল গমে পদার্থের বিন্যাস  $A_1$   $A_2$   $A_3$  হবে। এখানে লাল রঙের জন্য দায়ী পদার্থ হিদাবে A সক্ষরটিকে প্রতীক কপে ব্যবহার করা হয়েছে।

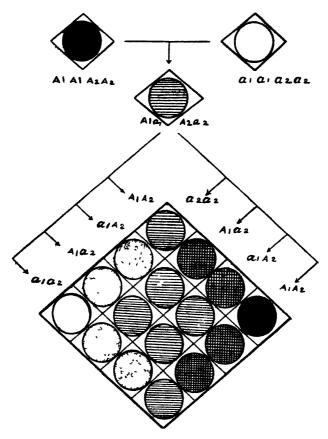

তাহলে সাদা গমের পদাথেব বিন্যাস  $a_1 a_2 a_2$  হবে। এথানে A পদাথের পবিবর্ত্তিত রূপ a লাল বঙ্কের অনুপদ্থিতি বোঝাছে। প্রথম মিশ্র বংশের পদাথের বিন্যাস  $A_1 a_1 A_2 a_2$  হবে। এইগুলি একটু কম লাল। আগের বংশে (Parental genaration) লাল বং নির্থকারী পদার্থ চারটে ছিল এবং বং হয়েছিল গাঢ লাল। প্রথম মিশ্র বংশে লাল বং নির্ণয়কারী পদার্থ মাত্র হুইটি রয়েছে, এর বং সেজনা হাল্কা লাল। ছিতীয় মিশ্র বংশে দেখা গেল মাত্র একটিতে লাল বং নির্ণয়কারী পদার্থ চারটে আসতে পারে এবং সেইটি গাঢ লাল প্রকৃতির। চারটি সম্ভাবনায় লাল বং নির্ণয়কারী

পদার্থ তিনটি করে আদে, সেইগুলি লাল। ছয়টি সম্ভাবনার লাল রং
নির্ণয়কারী পদার্থ তুইটি করে আদে, সেইগুলি হার। লাল, (প্রথম মিশ্র বংশের মন্ত), চারটি সম্ভাবনার লাল রং নির্ণয়কারী পদার্থ একটি করে আদে সেইগুলি ফিকে লাল। মাত্র একটি সম্ভাবনার লাল রং নির্ণায়ক কোন পদার্থ থাকবে না, তার রং হবে সাদা। তাহলে বিতীয় মিশ্র বংশে সাঢ় লাল ১, লাল ৪, হারা লাল ৬, ফিকে লাল ৪; এবং সাদা ১ আসহছে। অর্থাৎ ১:৪:৬:৪:১ এই অঞ্পাত পাওয়া যাছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেল ধে লাল রং নির্ণয় করে তিনটি পদাথের প্রভাব একত্র হয়ে। এখানে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ৬৪টি সম্ভাবনার মধ্যে একটি আনে সাদা, বাকি ৬৪টি লাল রঙের বিভিন্ন বৈচিত্র।

এখানে লক্ষা কর। প্রয়োক্ষন যে লাল রা নির্ণায়ক পদার্থের দংখ্যা বা পরিমাণের উপব রা এর ঘনত নির্ভর করছে। এখানে বৈচিত্র সম্পূর্ণ পরিমাণগত।

এইবার আমরা এক বিচিত্র উদাহরণ বিশ্লেষণ করবো। এক নিশ্লো বদি কোন মেনদাহেবকে বিদ্নে করে তাহলে কি হবে ? নিপ্রোর গাদ্ধের রং ধন কালো। মেন সাহেবের রং একেবারে সাদা। এদের ছেলে মেথেরা সাদা কালোর মাঝামাঝি ধুসব বর্ণের (Mullatto) হবে। এগন এননি এক ধুসর বর্ণের মেদেরেক বিদ্নে করে ? অর্থাৎ একটি নিশ্রো মেন দম্পতির ছেলে যদি পাব একটি নিশ্রো মেন দম্পতির মেথেকে বিদ্নে করে ? এদের সন্থানদের মধ্যে দেখা যাবে পাঁচ রকম মিলিয়ে ১:৪:৬:৪:১ মতুপাতে ধোলটি সম্ভাবনা র্থেছে। ধোলটিব মধ্যে একটি হবে নিগ্রো অর্থাৎ ঘন কালো, একটি হবে মোবাবার মত ধুসর অর্থাৎ আর একটু কম কালো, এবং চারটি হবে খুবই কম কালো বা হালা কালো।



এগানেও কালো রং নির্ণায়ক পদার্থ রয়েছে এক জোড়া। খন কালো নিগ্রোর দেহে A, A, A, A, A, A, রুরেছে। এগানে A প্রতীক ধরা হচ্ছে কালো রং নির্ণয় কারী পদার্থের। মেমসাহেবের দেহে a, a, a, a, আছে। অর্থাৎ কালো হবার কোন সন্তাবনাই নেই। এদের পৌত্র বা দৌহিত্রদের মধ্যে কালো রং নির্ণয়কারী পদার্থ চারটি, ভিনটি, ছুইটি ও একটি করে থাকায় অথবা একেবারে না থাকায় কালো ও সাদার মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র আসহে।

১৯১৩ সালে ভ্যাভেন পোর্ট (Davenport 1913) নিপ্রো এবং নেমসাহেবের ব'শ তালিকার এই বিচিত্র তথা বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে যেখানে চারটি কালে। র' নির্শিষ্কারী পদার্থ আছে সেখানে ঘন কালো নিপ্রো, যেখানে তিনটি পদার্থ আছে সেখানে কালো, যেখানে তুইটি সেখানে ধুসব যেখানে একটি সেখানে কালে। বঙেব অংশ খুবই কম, এব' খেখানে কালে। বং নির্শায়ক পদার্থ একটিও নেই সেখানে মেমসাহেবেব মত ফ্রম্ র' আস্ভে।

এখানে দেখা যাচেছে যে গায়ের ব' তাহলে পরিমাণগত পার্থকোর বৈচিত্র।
আমাদের গায়ের রঙের বিভিন্ন বৈচিত্রের কারণ তাই। প্রথমতঃ অনেকগুলি
পদার্থ র' প্রকাশেব জনা দায়ী, দিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরণের মধ্যে মিলনের ফলে
অসংগা বৈচিত্র আস্তে।

মেণ্ডালের কাজের সঙ্গে এথানে আমর। একটি বিশেষ পার্থকা দেখতে পাই। মেণ্ডালের কাজ ছিল ওণগত বৈচিত্র নিয়ে। এথানে আমরা দেখছি যে কিছু চরিত্র এমনও আছে যা পরিমাণগত বৈচিত্র প্রকাশ করে।

## কোষ বিভাজন

জীবকোষ সাধারণতঃ তৃই অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ বিরাম পর্বা (Resting Stage ) বা বিশ্রাম রত অবস্থায় অথবা বিভাজন পর্বা (Divisional Stage ) অর্থাৎ কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্বে।

কোষ বিভাজন হয় ছুই রকম প্রক্রিয়ায়, (১) দেহকোষ বিভাগ (Mitosis or Somatic cell divission) ও (১) যৌন কোষ বিভাগ (Meiosis or germ cell divission) শুক্র বা ডিম্ন স্টিব উদ্দেশ্যে।

সাধাবণ অবস্থায় জীবকোষে দেখাখায় কোষ আবরণা (Plasmamembrane or cell wall) দিয়ে ঘেবা কিছু জীবণৰ বা প্রোটোপ্লাজমেব (Protoplasm) মাঝখানে নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা প্রাণকেন্দ্র। জীব-কোষের কেন্দ্রছলে প্রায় গোলাকাব প্রাণকেন্দ্রেব মধ্যে — কেন্দ্রমণি বা নিউ-ক্লিওলাস (Neucleclus) একটি বড আকারের বিন্দুর মত্ত দেখায়। বিরাম পর্কে প্রাণকেন্দ্রের অভ্যস্তরে ছভানো কিছু গাঢ় রঙের দানাব মত কোমাটিন বিন্দু (Chromatin granules) দেখা যায়।

বিভাগন পর্ব্বে প্রাণকেক্সেব অভাস্তরে দক স্নতার মত কিছু পদার্থ দেখা যায়—বেগুলিকে ক্রমোদোম স্বত্র (chromosome thread) বলা হয়। বিবাম পর্বে এই ক্রমোদোমগুলি অদুশ্য থাকে।

জীবদেহে সজীব কোষগুলির সর্বাদাই সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। পুরাতন জীব-অক্ষম কোষগুলির পরিবর্ত্তন হচ্ছে নৃতন সজীব কোষ দিয়ে। দেহ কোষ (Somatic cell) বিভক্ত হয়ে যে নৃতন দেহ-কোষের সৃষ্টি করে তা বিভিন্ন অক প্রতক্ষের জীব কোষ পরিবর্ত্তনের কাজে লাগে। যৌন কোষ (Germ cell) বিভাগের ফলে উৎপন্ধ হয় শুক্ত অথবা ভিন্নকোষ। এদের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় নৃতন প্রাণের। এই চুই শ্রেণীর কোষ বিভাজনের মধ্যে মূলগত পার্থকা কিছু আছে।

দেহকোষে একটি কোষ বিভক্ত হয়ে ছইটি হয়। কোষ বিভাগের প্রস্তুতির অবস্থায় ক্রমোলোম সংখা। বিশুনিত হয়ে যায় ফলে নৃতন কোষ ত্ইটিতে ক্রমোনোম সংখ্যা থাকে পূর্ব্ব নির্দিষ্ট সংখ্যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা বাক কোন পতকের ক্রমোনোম সংখ্যা আট অর্থাৎ চার জোড়া। ঐ পতকের ক্রেরে প্রতিটি কোষেই ক্রমোনোম সংখ্যা আট। দেহকোষ বিভাগের সময় প্রতিপর্বের ক্রমোনোম সংখ্যা বিশুন হয়ে হল যোল অর্থাৎ আট জোড়া। এর পর ঐ কোষটি তৃইভাগ হয়ে যে নৃতন তৃইটি দেহকোষ স্বষ্টি করল ভার প্রত্যেক্টিতে ক্রমোনোম সংখ্যা হল যোলর অর্দ্ধেক আট অর্থাৎ চার জোড়া। ক্রমোনোমের মূল সংখ্যার কোন পরিবর্তন হলনা। এখানে একটি কোষ বিভক্ত হয়ে স্টি হল তৃইটি এবং ক্রমোনোমেরা জোড় সংখ্যাতেই (Diploid number) রইল।

ধৌনকোষ বিভাগের সময় প্রতিকোষ তুইবার বিশুক্ত হয়, ফলে একটি কোষ বিভক্ত হয় স্টে হয় চারিটি কোষের। সর্বশেষ অবস্থায় দেখায়ায় বে কমোসোম সংখ্যায় লয় একক (Haploid) অবস্থায়। আগের, উদাহরণ নিয়েই দেখায়াক বিশ্লেষণ করে। একটি পভক্তের দেহে মূল ক্রমোসোম সংখ্যায় আট অর্থাৎ চার জোড়া। একটি যৌনকোষ বিভাগের সময় প্রথম বিভাগের প্রয়তি পর্বের ক্রমোসোম সংখ্যা বিশুন হয়ে হল যোল অর্থাৎ আট জোড়া। এর পর হই ভাগ হয়ে যে ছইটি নৃতন কোষ স্পষ্ট হল তার প্রত্যেকটিতে ক্রমোসোম সংখ্যা আট অর্থাৎ চার জোড়া। এইবার বিভাগনের বিশ্রমান করে ক্রমোসোম সংখ্যা হল মাত্র চার, অর্থাৎ মূল সংখ্যার অর্কেক। এই চারিটি ক্রমোসোম কিন্তু প্রতি জ্বোড়ার একটি করে অর্থাৎ একক (Haploid) অবস্থায়।

এখানে তাহলে আমরা দেখছি যে যৌনকোষ যদিও চুইবার বিভক্ত হয় ক্রমোসোমেরা দিগুনিত হয় তথু একবার এবং সেই সময় কোষ বিভাজন হয় কতকটা দেহকোষ বিভাজনের পছতিতেই। অগুবারে ক্রমোসোমেরা দিগুনিত হয়না ফলে উৎপন্ন কোষগুলিতে ক্রমোসোমেরা থাকে একক (Haploid) অবস্থায়।

এখানে উভয় প্রকার কোষ বিভাজনের মধ্যে একটি পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে দেহ কোষ বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষগুলির ক্রমোদোম সংখ্যা থাকে জোড় সংখ্যায় এবং বৌনকোষ বিভাগের ফলে উৎপন্ন কোষগুলির ক্রমোলোম সংখ্যা থাকে একক অবস্থায়। এছাড়া দেহকোষ একটি বিভক্ত হয়ে স্পৃষ্টি হয় চারটি, অবশু ভিত্তকোষের ক্রের একটি। কারন অকগুলি নই হয়ে হায়।

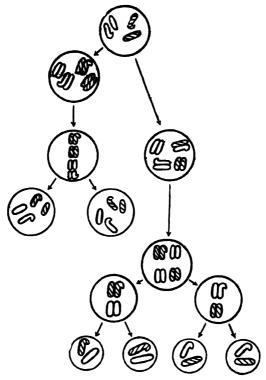

কোষ বিভাজনের প্রধান মবস্থা চারটি। প্রথমাবস্থা (Prophase) মধ্যাবস্থা (Metaphase), অন্থ অবস্থা (Anaphase) এবং শেষ অবস্থা (Telophase)।

দেহ কোষ বিভাজন :--

দেহকোষ বিভাজন প্রথম পধ্যবেক্ষণ করেন ফ্লেমিং, স্ত্রাসবার্জার এবং ভনবেনডেন। ১৮৮২ সালে ফ্লেমিং (Flemming 1882) চিত্রিত স্থালান মণ্ডারের দেহকোষ বিভাজন পর্যবেক্ষন করেন। স্ত্রাসবার্জার ঐ বংসরই (Strasburgar 882) বিভিন্ন উদ্ভিদে দেহকোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন। ভন বেনডেন এলেন এদের একবংসর পরে (Von Benden 1883) স্বর্থাৎ

১৮৮০ সালে। এই তিন্তন বিজ্ঞানীই দেহকোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অসুশীলন ও আলোচনার প্রথম স্থানাত করেন। ফেমি প্রথম আবিস্কার করেন বে একটি ক্রমোনোম লয়ভাবে চিরেগিয়ে হথানা হয়ে যায়। ভন বেনডেনও দেখেন যে এইভাবে একটি ক্রমোনোম থেকে যে অস্থাটির উদ্ভব হয় তাবা ছবছ একরকম। সামান্ততম পার্থকাও তাদেব মধ্যে থাকেনা। তা-ছাডা এরা আলাদা হয়ে ছইদিকে সরে যায় এবং নতন প্রাণকেন্দ্র চইটিতে আশ্রয় নেয়। দেখা যায় য়ে এইভাবে লয়ভাবে চিরে যায়ার কলে ক্রমোনোম সংখ্যা দ্বিগুন হয়েয়ায় এবং কোম বিভাগের সময় এই ক্রমোনোমগুলি ছই প্রান্তে সমানভাবে ভাগ হয়ে সরে য়ায়। পরে স্রাসবার্জার ১৮৮৪ সালে (Strasburger 1884) কোম বিভাজনেব বিশদ বিবরণ দিয়ে আলোচনা করলেন প্রথম, মধ্যে, ও অন্ত অবস্থা নিয়ে। হাইডেন-হাইন ১৮৯৪ সালে (Heidenhain 1894) এব সঙ্গে যোগ করলেন শেষ অবস্থার বিবরণ।

প্রথম থবস্থা (Prophase):---(বাস মবো প্রাণবেক্রের আযতন রুদ্ধি হয এবং ক্রমোসোম স্থ্র ওলি ক্রমশং দৃশ্যমান হয়। প্রথমে ক্রমোসোম স্থাওলি থব সরু এবং লখা থাবে। এরপর বিবে বিবে এনোসোম স্থাওলি আকারে ছোট এবং মোটা হয়। এই সময় দেখাযায় যে প্রতিটি ক্রমোসোম স্থার দিগুনিত হয়ে গেছে এবং সেগুলি এখনও এদেব স্থিতি বিন্দু (Centromere) দিয়ে জোডা। এই সময় প্রাণবেক্র আয়তনে এতবছ হয়ে যায় যে প্রাণকেক্রের আবর্ণী (Nuclearmembrane) বিলুপ্ত হয়। প্রথমাবস্থাব এখানেই শেষ এবং মন্যাবস্থাব শুক।

মব্যবিষ্থা ( Metaphase ):— প্রাণকেক্রেব আববণী বিলুপ্ত হবাব সঙ্গে সঙ্গে কোষমধ্যে অবস্থিত মেকবিনু ( centriole ) বিভক্ত হয়ে হই প্রান্তে চলে বায় এবং ঐ ছই বিনু থেকে প্রোটন ন্তর দিয়ে সৃষ্টি একটি বক্রপৃষ্ঠ (Spindle) সৃষ্টি হয়। এই বক্রপৃষ্ঠেব অভ্যন্তরে অনেকওলি প্রোটন ন্তর থাকে। ক্রেমোসামগুলি প্রভাবেটি একটি কবে প্রোটন ন্তরেব সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ক্রেমোসোমগুলি ঐ বক্র পৃষ্ঠের ঠিক মধ্য বেগায় অবস্থান করে। মধ্যবিষ্থার প্রধান কাজ হল মেকবিনু বিভাজন, বক্রপৃষ্ঠ সৃষ্টি, এবং মধ্য রেখায় ক্রমোসোম-শুলির সংযোজন।

শত শবস্থা (Anaphase):— শত শবস্থার প্রারম্ভে দেখাবায় বে ক্রমোনোমগুলির স্থিতিবিন্দু বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন প্রতিটি ক্রমোনোমস্থ পূথক। এরপর ক্রমোনোমগুলি তৃই দিকের তৃই মেক্র বিন্দুর দিকে ধিরে ধিরে ক্রমশঃ সরে যেতে থাকে। অন্ত-শবস্থার প্রধান কাক্র হল এই ক্রমোনোম শুলির শতি মন্থর সঞ্চরণ। শত্ত শবস্থার শেষে দেখা বায় যে ক্রমোনোমগুলি মেক্রপ্রাস্থে এসে উপস্থিত হয়েছে।

শেষ অবস্থা ( Telophase ) :

শেষ অবস্থার দেখাযায় যে মেরুপ্রাস্তে ক্রমোসোমগুলি সব এসে জড হয়েছে। ক্রমোসোমগুলি তথন আর আলাদা ভাবে চেনা যায়না। এই সময় এই ক্রমোসোম সংগ্রহের চারিদিকে আবরণী সৃষ্টি হয়ে ন্তন প্রাণকেক্রের উত্তব হয় এবং কোষটি হুইভাগে বিভক্ত হয়ে হুইটি নৃতন কোষ সৃষ্টি করে।

এরপর এই নৃতন কোষ হুইটির বিরামণকা, যতক্ষণ না আবার কোষ বিভাজনের প্রস্তৃতি পর্ব আসতে :

## যৌনকোষ বিভান।

শুক্র বা ভিদ্ধকোষে ক্রমোসোম হ্রে যে একক অবস্থায় থাকে এ তথ্য প্রথম আবিস্থার করেন ভন বেনডেন (Von Benden 1883) ১৮৮০ সালে। ১৮৮৭ সালে ওয়াইস ম্যান বললেন (Weis mann 1887) হে এক বিশেষ ধরণের কোষ বিভাজন প্রতি বংশ ধারায় হয়ে থাকে থেখানে ক্রমোসোম সংখ্যা হয়ে যায় অর্দ্ধেক। ১৮৮৭ সালে ক্রেমিং, ১৮৮৮ সালে স্থাস বার্জার, ১৯০৫ সালে কার্মার এবং মূর এবং ১৯০৪সালে গ্রেগয়ের দেখলেন (Flemming 1887, stras burger 1888, Farmer & Moore 1905, Gregoire 1904) যে যৌন কোষগুলি কোষ বিভাজনের সময় ছইবার বিভক্ত হয়। ১৯০০ সালে উইনিওয়াটার আবিস্থার করলেন (Winiwarter 1900) যে ধরগোসের ভিন্তকোষের বিভাজন হয় দীর্ঘ সময় ধরে এবং যৌনকোয় বিভাজন পর্যাকেশের প্রকাশের বিভাজন পর্যাকেশ্বর প্রকাশের বিভাজন স্থানীয়।

দেহ কোষ বিভাগ ও যৌনকোষ বিভাগের কিছু পার্থক্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। যৌনকোষ বিভাগের সময় দেপা যায় প্রথম বিভাগের প্রথম অবস্থা (Prophase) বেশ বিলম্বিত। ফলে সেই সময়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ভালভাবে পর্যাবেক্ষণ করা যায়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন কার্যাক্রম অনুসাবে এই

প্রথম অবস্থাকে আরো পাঁচটি আংশে ভাগ করা বায়। এই পাঁচটি আংশ বধাক্রমে (১) আবির্তাব (Leptotene), (২) নির্বাচন (Zegotene), (৩) সন্মিলন (Pachetene), (৪) আকর্ষণ (Dip otene), (৫) বিকর্জণ (D.akinesis) নামে পরিচিত।

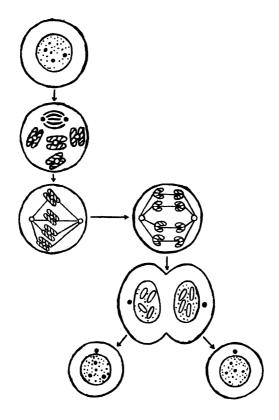

প্ৰথম অবস্থা ( Prophase ):-

১১) আবিৰ্জাব (Leptotene):-

যৌনকোষে প্রাণকেন্দ্রের অভান্তরে এই সময় ক্রমোলোম স্ত্রগুলি ক্রমশঃ
নৃত্যমান হয়। প্রথমে ক্রমোলোম স্ত্রগুলিকে মনে হয় এলোমেলো ভাবে
জভান স্ভার একটি দলা প্রাণ কেন্দ্রের সমস্ত অংশ ভবে রয়েছে। এই সময়
ক্রমোলোম স্ত্রগুলি থাকে খুব সরু এবং খুব লম্বা। ক্রমশঃ এই সরু ও লম্বা
ক্রমোলোমগুলি আকারে ভোটও মোটা হতে থাকে। এর কারণ ক্রমোলোম

স্থানের অভ্যন্তরের জলীয় অংশ ক্রমণ: নিয়ারিও হতে থাকে। এখন অভাবতঃই মনে হতে পারে বে ক্রমোদোমগুলি প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অকৃত্য ছিল কেন এবং কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্কে হঠাৎ দৃত্যমান হয়ে উঠল তার কারণই বাকি।

কোষ বিভাজনের অন্তবর্তী অবহা বা বিবাম পর্কে ( Resting stage ) ক্রমোসোমগুলি থুব বেশি পবিমাণ কলীয় পদার্থ শোষণ করে ফলে তালের আকার অত্যন্ত দক্ষ ও লখা হয়ে যায়। এই দময় ক্রমোসোমগুলিব আলোক প্রতিদরণ ক্ষমতা ( Refractive Index ) প্রণাবেক্তের ঘন পদার্থর ( Nucleoplasm ) আলোক প্রতিদরণ ক্ষমতার দমাম হয়ে যায়। এর ফলে বিরাম পর্কে ক্রমোসোমগুলিকে প্রাণকেক্তের ঘন পদার্থ থেকে আলাগা করে বোঝা যায় না। তবে ক্রমোসোম স্থত্তেব কোন কোন ক্ষংশ গুব অরু পরিমাণ ক্রমার পদার্থ গ্রহণ করে কারণ ক্রমোসোমের দব ক্ষংশগুলি দমান প্রকৃতির নয়। ফলে ক্রমোসোমের দেই ক্ষংশ গুলির আলোক প্রতিদরণ ক্ষমতা অস্ত ক্ষণের এবং প্রাণক্তের ঘন পদার্থর আলোক প্রতিদরণ ক্ষমতা থেকে পৃথক। দেই জন্ত ক্রমোলোমের ঐ ক্ষংশ গুলি দৃশ্রমান হয় এবং সেইগুলিই ক্রোমাটিন বিন্তু ( Caromatin granules ) নামে পরিচিত্ত।

কোষ বিভাগের প্রথম অবস্থায় ক্রমোসোম সূত্র থেকে জ্লীয় অংশ নিস্থাবিত হতে আরম্ভ হলে ভাদের আলোক প্রতিসবণ ক্ষমত। প্রাণকেশ্রের ঘন পদার্থের আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা থেকে পৃথক হয় এবং তারা ক্রমশঃ দৃষ্টিপোচর হতে থাকে। জলীয় অংশ যত বেশী নিস্থাবিত হয় ক্রমোসোমগুলি তত্র মোটা ও আকাবে ভোট হতে থাকে। আকাবে বছ থাকা অবস্থায় প্রাণকেশ্রের স্বন্ধ পরিসারে তাদের একসঙ্গে জ্ঞান স্তত্তাব দলাব মত মনে হয়। ক্রমোসোমগুলি আকারে যথন ছোট হয়ে আসে তথন তাদের পরিস্থার আলোদা আলাদা ভাবে দথায়। এই সময়ে ক্রমোসোম সংখ্যা এই সময় নির্বন্ধ করা সহজ।

জলীয় পদার্থ নিজাষিত হবার সময়েই প্রতি ক্রমোনোমে স্প্রীং-এর মন্ত পাক ধরে। ক্রমোনোমের আকারে ক্রমশং ছোট হবার এটিও একটি প্রধান কারণ। এই সময়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে একই আকারের ক্রমোনোম তুইটি করে আছে। এই একই আকারের ক্রমোনোমঙলি আরুতি, প্রকৃতি, স্থিতিবিন্দুর অবস্থান প্রভৃতিতে একটি হ্বছ আর একটির অন্তর্ম। এই সমন্ত্র আবো দেখা বার বে প্রত্যেক ক্রমোনোম গুইটি ক্রোমাটিড (Chromatid) দিয়ে তৈরী। অর্থাৎ কোষ বিভাগের প্রস্তুতির আগেই বিরাম পর্ব্বে ক্রমোনোমগুলি দ্বিগুনিত হয়েছে। অর কিছুদিন আগেও এই ধারণা ছিল বে ক্রমোনোমগুলি দ্বিগুনিত হয় কোষ বিভাগের প্রথম অবস্থার কোন এক শুরে। কিন্তু তেজন্ত্রীয় প্লার্থের প্রয়োগে পরীক্ষার ফলে (Radioactive isotope:—G. H. Tylor) বর্ত্তমানে সন্দেহাভীত ভাবে জানাগেছে বে ক্রমোনোম হিগুনিত হয় অস্তবর্ত্তীকালে বা বিরাম পর্বেষ।

আবির্ভাব (Leptotene) অংশে আমরা দেখছি বে ক্রমোনোমগুলি ক্রমশ: দৃষ্টিগোচর হবার পরে আকারে ছোট ও মোট। হছে, একই ক্রাতীয় ক্রমোনোম একজ্বোড়া করে আছে, এবং প্রতি ক্রমোনোমে তুইটি ক্রমাটিড ছিতি বিন্দু দিয়ে ক্রোড়া।

নির্বাচন (Zygotene):—

—এইপর্ব্বে দেখাবায় যে একই আকারের ক্রমোসোমগুলি পরস্পর কাছে আদছে এবং একদকে জোডা বাঁধছে। বিপরীত আকৃতির ক্রমোসোমগুলি ক্রমন্ত্র ঘনিই হয় না। দেহ কোষ বিভাগের দকে যৌনকোষ বিভাগের আর একটি প্রধান পার্থকা এইথানে। দেহকোষ বিভাগে ক্রমোসোমের। ক্রমন্ত্রাড়া বাঁধেনা।

নির্বাচনপর্বে ক্রমোনোমগুলি জোডা বাঁধে অভ্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। একটি ক্রমোনোমের প্রতিটি বিন্দু বেন অক্ত ক্রমোনোমের প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গে মিলতে চায়। এই সময় ক্রমোনোমগুলি আরো ছোট ও মোটা হয়। 🗸 এই জোডা বাঁধার রহস্ত এখনো পর্যান্ত সম্পূর্ণ ভাবে জানা বায়নি।

সম্মিলন ( Pacheten ):-

এই পর্বের ক্রমোনোমগুলির জোড়া বাধা সম্পূর্ণ হয়েগেছে। প্রতি জোডার ক্রমোনোমগুলি এই সময় মনে হয় পরস্পার পরস্পারের সঙ্গে অভ্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। মনে হয় একটি আর একটির সঙ্গে শক্তভাবে পাকানো। এই সময় ক্রমোনোমগুলি আবো ছোট ও মোটা হয় এবং ক্রমোনোমগুলি লির বাইরেটা অভ্যন্ত ক্লক (Bushy) মনে হয়। জোডায় জেডায় ক্রমোনোমগুলি এই সময় কেন্দ্রমণিকে ঘিরে সাজান থাকে।

### বাৰ্বৰ ( Diplotene ) :--

এই পর্ক্ষে ক্রমোসোম ক্রোড়াগুলি লম্বালম্বি ভাবে আলাদা হয়ে বার। প্রতি জোড়ার চারটি ক্রোমাটিভ বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখা বায়। স্থিভিবিন্দু কিন্তু এখনো বিভক্ত হয়নি, ক্রোমাটিভ গুলিকে ধবে রেখেছে।

এই সময় ক্রমোসোমগুলি যে একেবারে আলাদা হয়ে যায় তা নয়, কোথাও কোথাও পরস্পরের সঙ্গে লেগেথাকে, মনে হয় একটি আর একটির উপর দিয়ে আছে। এই লেগেথাকা অংশগুলি বন্ধনী (Chiasmata) নামে পরিচিত। ক্রমোসোমের কোন জোভায় একটি, কোন জোভায় ছইটি, কোন জোভায় আরো বেশি এমনি বন্ধনী (Chiasmata) দেখা যায়। এই বন্ধনীগুলির উৎপত্তি হয় ক্রমোসোমের দেহে কিছু ভাকা গড়ার ফলে।

ক্রমোলোমগুলি বধন স্থাংএর মত পাক ধায় তধন কথনও কথনও কোন ক্রমোলোমের কোন সংশ এই চাপের ফলে ভেঙ্গের বায়। একটি ক্রোমোলোম ভালার দলে সলে যে বিপরীত চাপের সাষ্টি হয় তার ফলে সলী ক্রমোলোমটিরও ঐ অংশটি ভেঙ্গে বায়। ক্রমোলোমের প্রকৃতি গত বৈশিষ্ঠ এই বে মাঝে কোথাও ভেঙ্গে গেলে থব সহজে আবার জোভা লেগে বায়, ভালা অবস্থায় থাকতে পারেনা। এখন ক্রমোলোমগুলি একদিকে পাক থাচ্ছিল তার কোন জায়গা ভেঙ্গে ঘাবার ফলে এর হটি অংশ হুই বিপরীত দিকে ঘুরে বায় এবং সলী ক্রমোলোমটিরও ঐ একই অবস্থা হয়। এর ফলে একটি ক্রমোলোমের ভালাটুকরো অন্ত ক্রমোলোমের ভালাটুকরোর থব কাছাকাভি আসে এবং জুডে বায়। এই ভাবেই বন্ধনীর সাষ্টি এবং এই সময় একটি ক্রমোলোমের অংশ অন্ত ক্রমোলোমের অংশ এই ক্রমোলোমের মাংশ অন্ত ক্রমোলোমে অভার গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কোন অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিশ্বদ আলোচনা করা যাবে।

#### বিকর্ষণ ( Diakinesis ) :---

এর আগের পর্বাণ্ডলিতে ক্রমোসোমগুলি ক্রমশঃ ছোট ও মোটা হতে দেখা গেছে; এই পর্বে তা সম্পূর্ণ হয়। শুধু তাই নয় এই পর্বে দেখা বায় যে প্রতি জোড়াতেই ক্রমোসোমগুলি পরম্পর পরম্পরের কাছ থেকে বিচ্চিন্ন হতে চেষ্টা করছে। এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতি জোড়ায় ক্রমোসোমগুলি পরম্পর

পরস্পারের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। এই পর্কো সেই আকর্ষণ আর নেই। এই পর্কো ভারা বিচ্ছিন্ন হতে চেটা করে।

এই বিচ্ছিন্ন হবার প্রচেষ্টার ফলে বন্ধনী (Chiasmata) গুলি ক্রমশঃ সরে সরে ক্রমোসোমের প্রান্তের দিকে চলে যার। ক্রমশঃ যথন বিভ্র্বণ সম্পূর্ণ

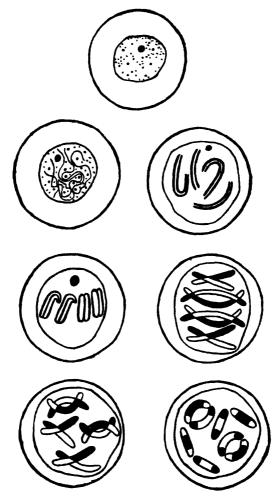

ছয় দেখাযায় বন্ধনীগুলি একেবারে প্রাস্ত সীমায় এসে গেছে, এবং এর পরেই ক্রমোসোমগুলি আলাদা হয়ে য়াবে। বিকর্ষণ (Diakinesis) পর্বেই বন্ধনীগুলির পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়।

বিকর্ষণ (Diakinesis) পর্কের শেষে প্রাণকেন্দ্রের ভাবরণী বিলুপ্ত হয়ে বায়। এইখানেই যৌনকোষ বিভাগের প্রথমাবস্থার সমাপ্তি এবং মধ্যাবস্থার (Metaphase I) শুরু।

মধাবিস্থা ( Metaphase I )---

প্রাণকেন্দ্রের আবরণী বিলুপ্ত হবার পরেই ক্রমোদোমগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হরে বার। প্রায় দলে দলেই কোষ মধ্যে অবস্থিত মেরুবিন্দু (Centriole) বিজ্ঞত্ব হয়ে তুইপ্রান্তে চলে বার। মেরুপ্রান্ত থেকে প্রটিন গুর দিয়ে তৈরী একটি বক্র পৃষ্টের (Spindle) স্বষ্ট হয়। ক্রমোদোমগুলি এই সময় বক্র পৃষ্টের মধ্যরেখার কাছাকাছি অবস্থান করে। বক্র পৃষ্টের প্রোটিন গুরের দলে ক্রমোদোমগুলির স্থিতি বিন্দুই শুধু সংযুক্ত থাকে, অন্ত কোন অংশ নয়। এই সময় ক্রমোদোমে কোন বন্ধনী নেই শুধু ক্রোমাটিডগুলি স্থিতি বিন্দু দিয়ে জোড়া।

মধ্যাবস্থার প্রধান কাজ হল বক্ত পৃষ্ঠের সংগঠন এবং বক্তপৃষ্ঠের মধ্যরেপার ক্রমোদোমগুলির সম্মিলন।

অন্ত অবস্থা (Anaphase):-

এই সমর ক্রমোসোমগুলি বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। স্থিতি বিন্দু কিন্তু এখনো বিভক্ত হয়নি এবং ক্রোমাটিভগুলি স্থিতিবিন্দু দিয়ে জ্যোড়া অবস্থায় মেরু বিন্দুর দিকে সরে যেতে থাকে। এই অবস্থাতেই ক্রমেসোমগুলি মেরু প্রান্তে গিয়ে পৌছায়। অস্ত অবস্থায় দেখা যায় ক্রমোসোম-গুলি মন্থর গতিতে মেরু প্রাস্তের দিকে সরে সরে যাছে।

শেষ অবস্থা (Telophase):-

ক্রমোসোমগুলি মেরু প্রান্তে পৌছালে কোন কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদে প্রাণকেন্দ্রের আবরণী সৃষ্টি হয় আবার কোন কোন ক্রেত্রে এই অবস্থাতেই প্রাণকেন্দ্রের আবরণী সৃষ্টি হয় না। মেরুপ্রান্তে ক্রমোসোমগুলি একসঙ্গে থাকে এবং এখানে ক্রমোসোমগুলিকে আলাদাভাবে বোঝা যায় না।

এর পরে বৌনকোষটি ছইভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং ছইটি ন্তন কোষের কৃষ্টি হয়।

### দিভীয় বিভাগ

প্রথম বিভাগ ও বিভীয় বিভাগের মাঝে বিরামপর্ব খুব ব্যৱ সময় নের।

দ্বিতীয় বিভাগ হয় অতান্ত দ্রুত। প্রথম বিভাগের শেষ অবস্থার পরই বন্ধ বিরতীর স্ববোগে দ্বিতীয় বিভাগের প্রস্তুতি হয়।

ধিতীয় বিভাগের প্রথম অবস্থা (Prophase) অভ্যন্ত বল্প মেরাদী।
প্রথমাবন্ধা, মধ্যাবন্ধা, অন্ত অবন্ধা, ইত্যাদি প্রায় দেহকোষ বিভাগের মন্তই।
শুধুমাত্র এই দ্বিতীয় বিভাগের অন্তপরে স্থিতিবিন্দু বিভক্ত হয়ে যায়। সংলগ্ন
কোমটিভগুলি এই সমন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরস্পারের কাছ থেকে।
কোমাটিভগুলি বক্রপৃষ্ঠের প্রোটন ন্তরের সঙ্গে শ্বিভিবিন্দু দিয়ে সংযুক্ত অবস্থার
বিপরীত মেরুবিন্দুর দিকে সরে সরে যায়। দ্বিতীয় বিভাগের শেষ অবস্থার
কমোলোমগুলি মেরুবিন্দুর কাছাকাছি পৌছালে প্রাণকেক্রের আবরণী সৃষ্টি
হয়। এর পরে দৌনকোষ্টি হইভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এখানে বিভিন্ন পর্যায় সভাস্ত ক্রভবলে তার বিশদ তথ্য পাওয়া বায়না এবং ক্রমোলোম বিশুনিত হয়ন।। এর ফলে বৌনকোষ বিভাগের ফলে উৎপন্ন কোষগুলিতে ক্রমোলোম থাকে একক অবস্থায়।

## ক্সমোসোম

মেণ্ডাল জানতেননা বে জীবদেহে বিভিন্ন কোষের মধ্যে কি আছে না।
আছে তার কারণ দে সময়ে এ-সম্বন্ধ বিশেষ কোনই কাজ চয়নি। কাজেই
মেণ্ডাল বে পদার্থের (factor) কথা বলতেন, তাছিল মেণ্ডালের সম্পূর্ণ
কাল্পনিক। মেণ্ডালের ধারণা ছিল যে জীবদেহের অভ্যন্তরে কোথাও কিছু
থাকে যা যৌনকোষের মাধ্যমে পিতামাতার দেহ থেকে আদে এবং যৌন
কোষের মাধ্যমেই আবাব সন্তানদের দেহে যায় পরবর্তী বংলে। বংশাহ্যক্রমিক
ভাবে এই পদার্থগুলি বিভিন্ন চরিত্র বহন করে চলে। এখন বিজ্ঞানের ছাত্র
মাত্রেরই জিজ্ঞান্ত হবে কি এই পদার্থ এবং জীবদেহের কোথায় কি ভাবে থাকে
এবং কিভাবেই বা যৌন কোষ তা বহন করে বংশাহ্যক্রমিক ভাবে। মেণ্ডালেব
যুগে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সন্তব ছিলনা কিন্তু এখন আমাদেব পক্ষে
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহত।

১৯১১ সালে জোহানসেন (Johansen 1911) মেণ্ডালের কল্লিড পদার্থের নাম দিলেন জীন (Genes)। এই জীন হল বিভিন্ন ক্রমোসোমর বিশেষ অংশের নাম। এই ক্রমোসোম স্বত্তপ্তলি জীব কোষে জোড সংখ্যার থাকে। প্রত্যেক প্রজাতির ক্রমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। যৌন কোষে এই ক্রমোসোম স্বত্ত আদে একক ভাবে অর্থাৎ প্রতি জোডার একটি। অর্থাৎ ঘৌন কোষে ক্রমোসোম সংখ্যা হয়ে যায় দেহ কোষের ক্রমোসোম সংখ্যার অর্দ্ধেক। ভক্র ও ডিম্ব কোষ এই তুইয়ের মিলনে জীব দেহ স্পষ্টিব সময়ে ক্রমোসোম সংখ্যা আবাব আগের সংখ্যায় পরিণত হয়। যেমন কোন প্রাণীর হয়ত ক্রমোসোম সংখ্যা আটচলিশ অর্থাৎ চিকাশ জোডা। ভক্র বা ভিম্বে মিলনে বে সন্তান স্থতি জোডার একটি অর্থাৎ চিকাশটি। ভক্র বা ভিম্বে মিলনে বে সন্তান স্থিই হয় তার দেহে, ক্রমোসোম সংখ্যা হয় চিকাশ জোডা অর্থাৎ ক্রমেটেনাম সংখ্যার অর্থাৎ যৌন প্রজননেব ফলে স্পষ্ট প্রত্যেক প্রাণীদেহে ক্রমোসোম সংখ্যার অর্প্রেক থাকে মাতৃদত্ত ও বাকি অর্প্রেক পিতৃদত্ত।

জীব কোষের উপর বিল্লেহণ মূলক কাজ যত বেশি আরম্ভ হল দেখাগেল

বে জীবকোষের বিভিন্ন কাক্ষে ক্রমোসোম স্থকের প্রভাব অবিচ্ছেন্ত। তথু তাই নয় বংশধারাহক্রমে ক্রমোসোম স্থকই নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকভার বাহক। জীবদেহের স্ত্রী পুরুষ সংগা নির্ণন্ন ও ক্রমোসোম স্থকই করে। অবশু স্ত্রী পুরুষ সংগা নির্ণন্ন জটিল তত্ব। সেখানে অভাত্ত অনেক কিছুই আছে যা প্রভাক বিস্তার করে এমন কি জীব পঙ্ক (Cytoplasm) পর্যন্ত। এ সম্পর্কে গোল্ডস্মিভটের (Gold schmidt) সারা জীবনের সাধনাও তার অমৃল্য ফলাফল জীপদি মথের (Lymantria dispar) উপরে প্রমাণিত, তবে তার অলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এইটুকু তথু জেনে রাখা ভাল যে স্ত্রী পুরুষ সংগা নির্ণন্নে ক্রমোসেনের প্রভাবও অপরিহাধ্য। তবে সব কিছুর মিলিত ফল কার্যাকরী হয়।

১৯০১ সালে ম্যাক্রাং (Mc clung 1901) দেখলেন যে ফড়িং জাভীয় প্রত্বের জীব কোষে ক্রমোনোম সংখ্যা ঠিক জোড় সংখ্যায় নেই, একটি কম এবং তা প্রুষ প্রাণীর দেহে শুর্। স্ত্রী ফড়িংরে তিনি দেখলেন যে একটি ক্রমোনোম বেশি হয়ে ঠিক জোড় সংখ্যায় আছে। প্রুষরের ক্রেকে তিনি দেখলেন শুর্ একটি ক্রমোনোমের জোড়াটি নেই অক্সগুলি ঠিক জোড়ায় জোড়ায় আছে। গ্রী ফড়িংয়ের দেহে ঐ একক ক্রমোনোমটিও সঙ্গী সহ অর্থাৎ জোড় সংখ্যায় আছে। এর ফলে স্ত্রী ও প্রুষ্থের দেহে ক্রমোনোম সংখ্যা এক নয়, একটিতে যদি সতের হয় অক্সটিতে আঠার। ম্যাক্রাং ঐ ক্রমোনোমটির নামকরণ করলেন যৌন ক্রমোনোম (Sex chromosome) কারন স্ত্রী প্রুষ্থের সংগা নির্ণয়ের সাহায় করে ঐ ক্রমোনোমটি। পরে আরো দেখা গেল যে যৌন ক্রমোনোম কোন কোন প্রাণীর দেহে গ্রী প্রাণীর কোষে একক অবস্থায় থাকে, প্রুষ্থ প্রাণীর দেহে সঙ্গী সহ। আবার কোন কোন প্রাণীর দেহে এমনও দেখা গেল যে যৌন কোষ স্ত্রী পুরুষ কোন দেহেই একক নয় ভবে যে কোন একটিতে অসম জোড় অর্থাৎ সঙ্গী ক্রমোনোমটি আকারে ও প্রকৃতিতে পৃথক।

ক্রমোনোম সংখ্যা প্রত্যেক প্রজাতীর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। বেমন কোন কোন পতকের ক্রমোনোম সংখ্যা বোল, আঠার, কুড়ি, ডুনোফিলা পতকের (Drosophila) আট, পাধীদের হয়ত একশ পঞ্চাল, একশ কুড়ি, এমিবার পাঁচশ অথবা আরো বেশি, ইত্যাদি। আবার এই ক্রমোনোম ক্সম্ভ ভালর প্রতি ক্রোড়ারই নিজন বৈশিষ্ট আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট

থাকার দকণ এই ক্রমোসোমগুলি নিজের জোড় ক্রমোসোমটির সঙ্গে ছাড়া একত্র মেলেনা। এই জোড়ার ক্রমোসোমগুলি কিন্তু পরস্পার হবই অহরপ এবং শুধুমাত্র হবই অহরপ ক্রমোসোমেরাই একসঙ্গে জোড়া বেঁধে থাকে। ক্রমোসোম হত্তের এই আরুডি ও প্রক্লাতগত পার্থক্যের জন্ম ভিন্ন প্রজ্ঞাতীর সঙ্কর সম্ভব নয়, অথবা কোথাও সম্ভব হলেও তার বংশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কেন নয় তার পূর্ণ বিশ্লেষণ আমরা করব, কারণ তার আগে জ্ঞান। প্রয়োজন ক্রমোসোমের সম্পূর্ণ পরিচয়।

জীব কোনে প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে এই সরু স্থতার মত আকৃতির পদার্থ-গুলির ক্রমোনোম নাম দেন ওয়ালডেয়ার (Waldeyer 1888) ১৮৮৮ সালে। এর অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা এগুলি লক্ষ্য করেছেন এবং সতর্কতার সঙ্গে এদের পর্যাবেক্ষণ আরম্ভ হয় ১৮৮২ সাল থেকে ফ্রেমিং, ভনবেনডেন, স্থাসবার্জার (Fleming 1882, Strasburger 1882, Von Benden 1883) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কাজে।

১৯০৩ সালে যখন সাট্টন তাঁর নিজের কাজ এবং বোভেরী ও মন্টগোমেরীর কাজ (Sutton, Bovery and Montgomery 1903) একতা করে বিশ্লেষণ করলেন যে মেণ্ডালের অনুসত বংশধারামূক্রমের নিয়মগুলি ক্রমোসোমদিয়ে ব্যাখ্যা করা বায় তখন বিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবে আরম্ভ হলন ক্রমোসোমর দিকে। এই সময় থেকে ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হল ক্রমোসোম নিয়ে গবেষণা। ভলিংটন, সোয়ানসন, হোয়াইট, মরগ্যান, মূলার, স্টাটেভান্ট, বীজেস, ক্রীক, গুয়াটসন, টাইলর, ইত্যাদি অসংখ্য বিজ্ঞানী ও গবেষক (Darlington, Swanson, White, Morgan, Muller, Stowtevant, Bridges, Crick, Watson, Tylor) ক্রমোসোম নিয়ে গবেষণা করেছেন, এখনো করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাম্ভে এবং হয়ত আরো অনেকদিন বিজ্ঞানীদের কৌত্হল নিরসন করে চলবে এই ক্রমোসোম স্ক্রপ্রেল।

ক্রমোসোম নিয়ে গবেষণায় এশিয়ার তৃটি দেশ জাপান এবং ভারতবর্ষের নাম করা বেতে পারে। জাপানে মিরন্ধি, ইয়ামাসিনা, হুয়েন্ডকা, ইওলিকাওয়া, কাইয়ানো, নাকাম্রা (Mirsky, Yamashina, Sueoka, Yoshikaoa, Kayano, Nakamura) প্রভৃতির কাচ উল্লেখবোগ্য। ভারতবর্ষে ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক মিশ্র (A. B. Misra 1938) এবং তিনজন জাপানী গবেষক ক্রমোসোম নিয়ে কাজ করেন। ক্রমোসোম নিয়ে ব্যাপক ভাবে কাজ

করেন অধ্যাপক রায়চৌধুরী, অধ্যাপক মালা ও এঁদের শিল্পবর্গেরা (S. P. Roychowdhury, G. K. Manna) এবং এখনো করছেন। এছাড়া শেষাচার, রাও, শর্মা, প্রভৃতিও (G. P. Sharma, Rao, Seshachar) ত্রমাদোম নিয়ে কাক করেছেন।

ক্রমোদোম যে বংশধারা বহন করে এই কথা স্থানিশ্চিত ভাবে প্রথম জানালেন মরগ্যান (T. H. Morgan 1910 on Drosophila Melanoguster) ১৯১০ সালে ডুদোফিলা পড়কের উপর কাছ করে। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এইবার ক্রমোদোমের দিকে আরুষ্ট হল বিশেষ ভাবে। দেখা গেল শুধু বংশধারা বহন কবে তাই নয় ক্রমোদোমের আরুতি ও প্রকৃতি গত বৈচিত্র ও গভীর আকর্ষণের বিষয়। সেইজন্ম জীবকোমের অভ্যন্তরে য়া কিছু আছে তার মধ্যে ক্রমোদোমের উপর কাছ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অথচ তা সত্ত্বেও ক্রমোদোম সম্বন্ধে অনেক তথাই আমাদের কাছে আছে। অজানাই রয়েছে। ক্রমোদোম জীব কোষের সমস্ত কাছকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু যদিও আমবা ছানি যে প্রোটন কিভাবে কোথায় তৈরী হচ্ছে, অক্রান্ম রাদায়নিক প্রক্রিয়া কোথায় কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার শক্তিব উৎস কোথায় ইত্যাদি অনেক কিছু, কিছু কিভাবে ক্রমোদোম এই সব কিছুব নিয়ামক তা এখনো আমাদের সম্পূর্ণ জানা নেই। ক্রমোদোম যে বংশধারাস্কর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে এ তথ্য আজ্ব প্রশ্নের অতীত ভাবে প্রমানিত কিছু সেগানেও এই নিয়ন্ত্রণ ঠিক কিভাবে হচ্ছে তাব সামান্ত রহস্তই এখন পর্যান্ত আমবা জানি।

জীব কোষেব মধ্যে সব সময় যে কাজকর্ম চলছে তার প্রধান সংশ আরুষ্ট কবে রসায়নবিদদের, কিছু অংশ পদার্থ বিজ্ঞানীদেবও। ক্রমোসোম সংক্রান্ত যা কিছু তথ্য এখন আমরা জানি তাহল জীববিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণা একত্র করে।

এব আগে পর্যান্ত আমবা বলেছি যে ক্রমোনোমের আরুতি লম্বা হৃতার মত। কিন্তু ক্রমোনোমগুলি যথন কোব বিভাগের সময় তুই মেরু প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে তথন তাদের সবগুলির আরুতি এক হয় না। ক্রমোনোমের এই লম্বা আকাবেব একটি অংশে স্থিতি বিন্দু (Centromere) থাকে। এই স্থিতি বিন্দুর অবস্থানেব উপর দঞ্চরণশীল ক্রমোনোমের আরুতি নির্ভব করে। কোন ক্রমোনোমে এই স্থিতি বিন্দু থাকে ক্রমোনোমের মাঝাধানে। এই ধরণের ক্রমোনোমকে বরা হয় মধ্যবিন্দু (Metacentric) ক্ষােলাম। স্করণশীল অবস্থায় এনের আকৃতি হর স্মান এক স্থােড়া সক্ পাতার মন্ত। এনের বলা হয় জােডপত্র ক্রমােলােম (অথবা ইংরাজী V অক্ষরের মন্ত—'V' shaped)।

কোন ক্রমোনোমে এই স্থিতি বিন্দু থাকে কোন এক প্রান্তের দিকে কিছুটা সরে। এদের বলা হয় উপপ্রান্ত বিন্দু (Submeta centric) ক্রমোনোম। সঞ্চবণ কালে এদেব আফুতি হয় অসমান একজোডা পাতাব মত (ইংবাজী L অক্ষরেব মত — L Shaped) অর্থাৎ একটি অংশ বড অন্তটি ছোট। এদের বলাহয়—অসম পত্র ক্রমোনোম।

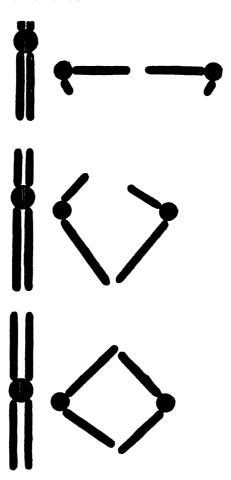

কোন কোন ক্ৰমোসোমে দেখা বায় স্থিতি বিন্দৃটি আছে একেবারে প্রাপ্ত সীমার কাছে। এদের বলাহয় প্রাপ্ত বিন্দু (Acrocentric or Telocentric) ক্রমোসোম। সঞ্চরণকালে এদের দেখায় দণ্ডাকৃতি (Rodshaped)।

এই স্থিতিবিন্দু ক্রমোসোমটিকে কোষ বিভাগের মধ্যবন্ধায় (Metaphase Stage) মেক বিন্দু তুইটির সংবোজক বক্রপৃষ্ঠের প্রোটন ন্তরের সক্ষেধরে রাথে। স্থিতি বিন্দুর কাজ হল ক্রমোসোমটিকে প্রোটন ন্তরের সক্ষেবরা। কোন কোন ক্রমোসোমে স্থিতি বিন্দু হিসাবে আলাদা কোন অংশ থাকেনা। সঞ্চরণকালে দেখাযায় যে এই ক্রমোসোমগুলি লম্বালম্বি ভাবে বক্রপৃষ্ঠের (Spindle) প্রোটন ন্তরের সঙ্গে লেগে আছে। অর্থাৎ ক্রমোন্দামটির সম্পূর্ণ দেহটাই এই ভাবে সংযোগের কাজ করছে। বিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেন এই ক্রমোসোমগুলির সর্ব্বত এই স্থিতি বিন্দুর মূল পদার্থ মিল্রিভ (Diffused centromere) থাকে। এই ধরণের ক্রমোসোমগুলিও দণ্ডাকৃতি ভবে প্রান্থ বিন্দু ক্রমোসোমগুলির সক্ষে পার্থকা এই যে প্রান্থ বিন্দু ক্রমোসোমগুলিও এই বে প্রান্থ বিন্দু ক্রমোসোমগুলিও এই যে প্রান্থ বিন্দু ক্রমোসোমগুলি সঞ্চরণীল অবস্থায় মধ্য রেখার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে এবং এইগুলি থাকে লম্ব ভাবে।

সঞ্চরণশীল অবস্থায় ক্রমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে প্রধানতঃ স্থিতি বিন্দুর অবস্থান ও প্রকৃতির উপর। স্থিতি বিন্দু দেহকোষ বিভাজনের মধ্যাবস্থায় স্পষ্ঠভাবে দেখা যায়না। স্থিতি বিন্দু ষেধানে থাকে দেখানে ক্রমোসোমগুলি একটু চাপা ও সক্ষ (Constricted) মনে হয়।

স্থিতিবিন্দুর অবস্থান অহ্থায়ী এই চাপা অংশটি কথনও মাঝখানে কথনও একপ্রান্থে কথনও তুই এর মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। কোন কোন উদ্ভিদে এবং প্রাণীতে (In Maize and Drosophila) বলয়ারুতি ক্রমোসোমও দেখা গেছে, তবে স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় ক্রমোসোমগুলি বেশিদিন থাকেনা। অবস্থা বলয়ারুতি এক্স ক্রমোসোম আছে (X chromosome.—বৌন ক্রমোসোমের বডটির নাম এক্স এবং ছোটটির নাম ওয়াই) এমন ডুসোফিলা পতকের বংশধারা গবেষণাগারে নিয়্মতিত অবস্থায় স্থায়ী হয় এমন দেখা গেছে কিন্তু উদ্ভিদের ক্রেত্রে নয়। উদ্ভিদের ক্রেত্রে ক্যোক্রা এবং ম্যাক্রিনটক দেখেছেন (Schwartz 1953, Mc clintock 1932, 1938 in Maize) বে বলয়াক্রতি ক্রমোসোমের আকারের পরিবর্ত্তন হয় এবং প্রারশ্যই ভারা নই হয়ে যায় অথবা হারিয়ে বায়।

কোন ক্রমোলোম বদি হারিয়ে অথবা নই হয়ে বায় এবং সেই ক্রমোলোমের কোন ক্রীনের প্রভাব বদি বহিন্দুখী হয় ভাহলে ঐ ক্রীনটির অভাবে বাইরের সেই চরিত্রটির পরিবর্তন হয়। সেমন কোন উদ্ভিদ লাল রভের ফুল দেয়। ফুলের রং নিয়ল্রণ করে বে ক্রীন (Gene) সেইটি যে ক্রমোলোমে আছে সেই ক্রমোলোমটি হারিয়ে বাওয়ার ফলে ফুলের রং হয়ে গেল সাদা। এই পার্থক্য হল একটি ক্রমোলোমের অভাবের ফলে। একটি ক্রমোলোমে একাধিক জীন থাকে, ফলে হয় ত আরো অনেক চরিত্রই হারিয়ে গেল। কোন ক্রমোলোম নই হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে আমবা অভবিক্রণ বয়ে জীবকোষ পরীক্রা করেও ব্রতে পারবো আবার বংশধাবা প্রবেক্ষণ করলে অনেক সময় বাইরে থেকে দেখেও ব্রতে পারবা

প্রান্তবিন্দু ক্রমোসোম বিভিন্ন পাশেরর কয়েকটি প্রভাতিতে পাওয়া যায়।
খুব সতর্কভাবে পর্যাবেক্ষণ না করলে মনে হর স্থিতি বিন্দৃটি ক্রমোসোমের শেষ
প্রান্তে রয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে স্থিতি বিন্দৃর পরে ক্রমোসোমের
খুব সামান্ত অংশ আছে যা খুবই ছোট। অর্থাৎ এই স্থিতি বিন্দৃটি একেবারে
শেষ প্রান্তে নয় কিছু আরো। এধরণের চিন্তাধারার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি
আছে। ডুসোফিলা পতকেব এক্স ক্রমোসোমটিই একথা প্রমাণ করেছে।
আরো মনে করা হত এই ক্রমোসোমটির স্থিতি বিন্দু একেবারে শেষ প্রান্তে
রয়েছে।

কোন কোন প্রাণীতে যে প্রকৃত প্রাস্থবিদ্ধু ক্রমোদোম পাওয়া যায় তা পরিস্কার ভাবে দেখিয়েছেন ক্লীভল্যাণ্ড (Cleve land 1949) ১৯৪৯ সালে। ভাবত তারও আরো একপ্রেণীর পতকের বিভিন্ন প্রজ্ঞাতিতে এই ধরণের ক্রমোদোমের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় এবং তা ১৯৪১ সালে হিউক্তেস এবং রিসএর গবেষণায়। পরে আবো সনেকেই বেমন প্রাভার, হিউজেস প্রভার, ম্যালহীরস্, হ্য কাস্থো, ক্যামারা, ভাষার গ্রেন, রাউন প্রভৃতি (Hughes & Ris 1941, Hughes Schradar 1948, Schradar 1953 in Hemiptera; Malheiros, de Castro and Camara 1947, Ostergren 1949, Brown 1954 in Plants) এই ধরণের ক্রমোদোমের সন্ধানক্রমণ্ড এবং উদ্ধিনেও।

কোন কোন ক্রমোলোমে দেখাযায় একপ্রাস্তে একটি ছোট্ট অংশ মৃদ ক্রমোলোমের দক্ষে খুব সঞ্চ স্থভার মত অংশ দিয়ে জোড়া। এই ছোট্ট ষ্প্ৰটিকে উপপ্ৰান্ত (Tarbants or Satellites) বলা হয়। এই উপপ্ৰান্ত কেন্দ্ৰমণি সৃষ্টির সহায়তা করে।

ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য এবং সংখ্যা এক এক প্রজাতিতে এক এক রকম।
কোপাও ক্রমোসোম সংখ্যা কম, আকারে বেশ বড়। কোপাও আকারেও
বড সংখ্যাতেও বেশী, কোপাও আকারে থুবই ছোট এবং সংখ্যায় অনেক।
কোপাও ছোট বড মিলিয়ে।

একথা মনে হওয়া থুবই স্বাভাবিক ধে জীনেব সংখ্যা বেশী হলেই ক্রমোসোম আকারে বড় হবে। একথা মনে করাব পেছনে যে যুক্তি দেওয়া যায়না তা নয়। ছুসোফিলা পতকের তিনটি বড ক্রমোসোমই সবচেয়ে বেশী ক্রীন বহন করে,— এবং এখানে জীনের সংখ্যা দৈর্ঘ্যের অন্থুপাতেই। আবার ঐ পতকেই ওয়াই ক্রমোসোম আকারে যথেষ্ট বড় হওয়া সত্তেও তাতে কোন জীন নেই বললেই চলে। অভএব জীনেব সংখ্যাব সঙ্গে ক্রমোসোমেব দৈর্ঘ্যেব কোন সম্পর্ক নেই।

কোষ বিভান্ধন যদি কম উত্তাপে হয় তাহলে ক্রমোদোমের আকাব ছোট হয়। এব কারণ সন্তবতঃ কম উত্তাপেব প্রভাবে ক্রমোদোমের সঙ্গোচন। কোষ বিভান্ধন যদি খুব ক্রত হয় ভাহলেও ক্রমোদোম আকারে ছোট হয়। ক্রমোদোমের দৈর্ঘাের পার্থকা যে কাবণেই হােক একই গোটি ভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতিতে অনেক সময় গভীব ভারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদে ক্রমোদোমগুলি সংখ্যায় ক্ষুত্রতম। কিন্তু নিউরোম্পারা (Neurospora) ছত্রাক হলেও ভার ক্রমোদোম আকারে যথেষ্ট বভ এবং গবেষণার পক্ষে আদর্শ। সাধারণতঃ একবীক্রপত্রী উদ্ভিদে (Monocot plant) ক্রমোদোমের আকাব বভ হয়। অবশ্র এব ব্যাভিক্রম যে নেই ভা নয়। প্রাণী জগতে 'বিভিন্ন প্রজাতিব ফডিং এর দেহে ক্রমোদোম খুব বড। উভচব প্রাণীব দেহেও ক্রমোদোম খুব বড। মানব দেহের ক্রমোদোম ও আকারে খুব ছোট নয়।

ক্রমোদোমের আকার:--

| প্রাণী বা উদ্ভিদ | ক্ৰোদোম সংখ্য। | <b>আৰ</b> ার        |
|------------------|----------------|---------------------|
| ডুসোফিশা         | ৮/১∘           | ৩·৫ মাইক্রন গডে     |
| <b>উ</b> ট্র।    | ٥٠             | ৮—১০ মাইজন          |
| মানব দেহ         | 8b/86          | <b>৬—৬ মাই</b> ক্রন |

অনেক সময় দেখা বাছ বে ক্রমোসোমের আকার খুব ছোট, হয়ত একটি বিন্দুর মত। ভাহলে সাধারণ অফুবিক্রণ বস্ত্রে দেখা যায়না এমন ক্রমোসোমও ত থাকতে পারে। ১৯৪৬ সালে ডুসোফিলা পডকে কোদানী এবং কার্ণ (Kodani & Stern 1946) এই ধরণেব এক অদৃশ্য ক্রমোসোমের কথা বলেছেন। ভাহলে ক্রমোসোমের দৈখ্যের সীমা কি 
 বড ক্রমোসোমের আকারের একটা সীমা নির্দিষ্ট করা যায় অনেক সময়। কোন এক মেরু প্রান্ত থেকে মধ্যরেখা পর্যন্ত (Equatorial plane) যে দূবত্ব ভার চেয়ে বড কোন ক্রমোসোমে হতে পারে না। যদি ভাহয় ভাহলে কোষ বিভাজনেব সময় অক্র হানিব যথেই সম্ভাবনাথাকে। কিন্তু আকারে ছোট ক্রমোসোম যে কত ছোট হতে পাবে ভাব কোন সীমা নির্দিষ্ট কব। সম্ভব নয়।

ক্রমোসোম সংখ্যা স্বচেয়ে কম এখন প্রস্থ যা জানা গেছে তা হল মাত্র তিন (in Crepic Capillaris) এবং স্বচেয়ে বেলী ১৬০০ (in Aula cantha-a radiolarian) অথাৎ ৮০০ জোড়া। অনেক সময় একই গোটি ভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রমোসোম সংখ্যা বিভিন্ন হয়। যেমন গমেব বিভিন্ন প্রজাতিতে ১৪, ২৮ অথবা ৪২টি ক্রমোসোম দেখা যায়। অর্থাৎ ৭, ১৪ ও ২১ হল এদেব একক (Haploid) সংখ্যা। এখানে বিজ্ঞানীরা মনে ক্বেন যে ৭ হল মূল সংখ্যা যার চাবগুন ও ছয় গুন হ্বাব ফলে অন্ত ছটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। অত এব বিবত্তন বাদের তথ্যে ক্রমোসোম সংখ্যাব ভ্রমিকা গুক্তমুর্ণণি

ক্রমোসোম লম্বালিদি ভাবে তুই বা তাব বেশী ক্রমোণিমা দিয়ে গড়। দিতিবিন্দু এই ক্রমোণিমাগুলিকে একত্র করে রাখে। 'ই ক্রমোণিমা হল জীন বহনকাবী আংশ। অবশ্য ক্রমোণিমাতে ধে শুধু জীন থাকে তা নয়, জীন নেই এমন আংশও আছে। তবে জীন নেই এমন আংশগুলি জীন আংশ-শুলিকে একত্রে ধবে বাথতে সাহায়্য কবে। বিজ্ঞানীদেব আনেকেই মনেকবেন একটি হালকা আবরণী দিয়ে ঘের। কিছু ঘন পদার্থের মধ্যে এই ক্রমোসোমগুলি থাকে। এই ঘন পদার্থেটি (Matrix) জীন নয় এমন কিছু দিয়ে তৈরী। এই ঘন পদার্থেব উপস্থিতি উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ক্লেত্রেই প্রমাণ করতে সচেই হয়েছেন আনেকেই। ১৯৩৪ সালে ম্যাকিরনিটক, ১৯৪০ সালে ইওয়াটা, ১৯৪২ এবং ১৯৪০ সালে সোম্বানসন ১৯০৬ সালে ম্যাকিনো প্রভৃতি (McClintock 1934, Iwata 1940, Swanson 1942-43

Makino 1036) বিজ্ঞানীরা ক্রমোনোমে ঘন পদার্থের উপস্থিতির স্বপক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি তর্ক প্রয়োগে আলোচনা করেন। কিন্তু ভার্লিটেন ১৯৩৭ সালে এবং রিস ১৯৪৫ সালে (Darlington 1937, Ris 1945) এই ঘন পদার্থের (Matrix) অন্তিত্ব অস্বীকার করে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ক্রমোসোমের বাইরের আবরণী ও ঘন পদার্থের ( Matrix ) উপস্থিতির কথা ১৯৪১ সালে পেইন্টার বলেছেন ডুলোফিলা পতক্ষের ক্রমোসোম বিশ্লেষণ করে। ক্রমোসোমের বাইরের আবরণী যে কিছু আছে একথা মনে হয় বখন কোবভাজনের মধ্য অবস্থায় ( Metaphase Stage ) দেখা যায় যে ক্রমোসোমের বাইরেটা বেশ সমান ( Plane )। আভার ১৯১৩ সালে বলেছেন ( Schradar 1953 ) তিনি মনে করেন যে ঘন পদার্থই ক্রমোসোমের প্রধান অংশ। এ বিবয়ে তিনি জীগার, রিস এবং সেরার সঙ্গে ( Jaeger 1939, Ris 1942, Serra 1947 ) একমত।

এই ঘন পদার্থের প্রকৃতি কি বা এর কাছ কি এ সম্বন্ধে বিশেব কিছু জানা যায়না। তবে মনে হয় এই ঘন পদার্থের সম্ভাব্য কাছ হতে পারে ক্রমোদিমা Chromonema) গুলিকে একদঙ্গে ধরে রাখা এবং কোষ বিভাগের সময় কোন রকম সন্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। তেজস্ক্রীয় রদায়ন প্রয়োগে ক্রমোদোমের প্রকৃতি বিল্লেষণের যে আধুনিক প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে চলেছে তার ফলাফল কিন্তু ঘন পদার্থের উপস্থিতির স্বপক্ষেনয়।

বংশ ধারাস্থক্রমের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে আমরা জেনেছি বে ক্রমোসোমে কিছু জীন পর পর সাজান থাকে। অনেকে পরিস্থার ভাবে বোঝানোর জ্বন্থ বলে থাকেন যে ক্রমোসোম এবং জীন হল যেন সক স্থভার গাঁথা কিছু মূক্তার মালা। কথাটায় কিছুটা সত্য আছে কারণ জীনগুলি এমনি লম্বালম্বি ভাবেই সাজান থাকে। কিন্তু এই অর্থে ইদি কেউ মনে করেন যে জীন বলতে সত্যিই এমনি আলাদা প্রকৃতির কিছু পর পর গাঁথা অথবা সাজান, তাহলে ভূল হবে। জীন (Gene) হল ক্রমোসোমের এক একটি বিশেব অংশ বার প্রভাব এক এক রকম। তবে জীন বা বংশ ধারাস্থক্রম জানবার অনেক আগে থেকেই কোব ভত্তবিদেরা মনে করেন যে আলাদা আলাদা কিছু অংশ একত্র হয়ে একটি ক্রমোসোমে থাকে এবং ক্রমোমেয়ার (Chromomere) বলা হয় এই অংশগুলিকে। একথা প্রথম বলেন ১৮৭৬ সালে বাালবিনি (Balbini 1876, Pfitzner 1881) এবং তাঁর পরে ১৮৮১ সালে ক্রিজনার।

বেলিং ১৯২৮ দালে (Belling 1928) এই ক্রমোমেয়ার ওলিকে জীন বলে ভুল করেছিলেন।

ক্রমোনেয়ার সম্পর্কে ত্রকম ধারণাব প্রচলন আছে। প্রকির্চো, কক্ষমান ইত্যাদিরা (Pontecorvo 1944, Kaufmann 1948) মনে করেন যে ক্রমোমেয়ার এবং ক্রমোণিমা আলাদা জিনিষ। এঁরা এই ধারণার কারণ হিসাবে বলেছেন যে ক্রমোণিমা বেশী পবিমাণে নিউক্লিক এসিড তৈরী করতে পারে ক্রমোমেয়ারের তুলনায়।

শার তথনই এই পাকানো অবস্থায় ক্রমোসোমের দেহে কোন কোন অংশ উচু উচু মনে হয়। এরা বলেন যে এই ক্রমোমেয়াব ক্রনাব মূল কথা। ১৯৪৫ সালে রিস এই দিতীয় মতবাদ (Ris 1945) নিয়ে এলেন। অভিস্ক ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতিতে (Micro dissection) ক্রমোসোমগুলিকে তুপাশ থেকে টেনে লখা করে দেওয়া যায়। তথন দেখা যায় যে বস্তুটিকে আগে মনে হচ্ছিল গোল গোল কিছু গাঁথা এখন তার আফুতি একটি পরিস্থার সোজা স্থতার মতন। কোন কোন বিশেষ ধরণের ক্রমোসোমের ক্লেত্রে যেমন প্রস্থিক ক্রমোসোম এবং লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমে (Lampbrush Chromosome and Salivary gland Chromosome) কিন্তু ক্রমোমেয়ার সম্বন্ধ এই ব্যাখ্যা চলেনা।

ক্রমোসোমের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল স্থিতিবিন্দু। এই স্থিতিবিন্দুটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। সঞ্চরণশীল অবস্থায় ক্রমোসোমের আফুতি নির্ভর করে স্থিতিবিন্দুর অবস্থানেব উপর। এই স্থিতিবিন্দুর প্রধান কাজ হল মেক্লবিন্দুর সংযোজক প্রোটন স্তরের সঙ্গে ক্রমোসোমকে ধরে রাখা।

কোষ বিভাগের প্রথম অবস্থায় ক্রমোসোমে থাকে চুইটি ক্রোমাটিভ। স্থিতিবিন্দু এই ক্রোমাটিভ ছটিকে একসঙ্গে ভুডে রাথে। একটি ক্রোমাটিভ থেকে অক্ত ক্রোমাটিভটি তৈরী হয়। কোষ বিভাগের মধ্য অবস্থায় এই স্থিতি বিন্দুটিও বিভক্ত হয়ে বায় এবং চুইটি ক্রোমাটিভ তথন চুইটি আলাদা ক্রমোসোম হিলাবে ধরা হয়।

কোষ বিজ্ঞানীরা ভারো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে ক্রমোণিমা, ক্রমোমেয়ার ইডাাদি পর্যায়ে এদেছেন। বংশধারাক্সমের পর্যবেক্ষকরা কিন্তু ক্রোমা- টিডের প্রতিই বেশী আরুট। এর কারণ ক্রোমাটিডের কোন শংশের ভারাগড়া, অংশ বিনিময় ইত্যাদির ফলে বংশাসূক্রমের অনেক বৈচিত্র আসতে পারে।

মূলার ১৯৩৮ লালে ক্রমোলোম সম্বন্ধ আর একটি তথ্য সংবোজন করেন বে (Muller 1938) ক্রমোলোমের উভয় প্রান্তের শেষতম বিন্দৃটিকে অন্তবিন্দৃ (Telomere) বলা বেতে পারে। দেখা বায় যে ক্রমোলোমের মাঝের কোন অংশ বদি ভাল। মবস্থায় থাকে, তার প্রধান প্রচেটা হয় অন্তর্মপ কোন কিছুর লক্ষে ক্রেড বাওয়া। মর্থাৎ মাঝের কোন অংশের স্বাভাবিক স্থায়ির্থ (Stability) নেই। অন্তবিন্দু (Telomere) ক্রমোলোমকে এই স্থায়ির্থ (Stability) দেব। অন্তবিন্দু মাছে বলেই পূর্ণাক্ষ একটি ক্রমোলোম অক্সটির সক্ষে ক্রডে য়য় না।

এপর্যস্ত ক্রমোনোম সম্বন্ধে বে আলোচনা আমরা কবেছি তা হল সাধারণ দেহকোষ এবং থৌনকোষে যে ক্রমোসোম দেখা যায় দেই সম্বন্ধে। এ ছাড়া কিছু বিশেষ ধরণের ক্রমোসোম আছে যেগুলি সাধারণ ক্রমোসোম থেকে আরুতি ও গঠনে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বিশেষ ধরণের ক্রমোসোম পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে লালা গ্রন্থি ক্রমোসোম (Salivary gland Chromosome or Giant Chromosome) এবং গ্রন্থিবদ্ধ (Lampbrush Chromosome) ক্রমোসোমের।

প্রন্থিক ক্রমোদোম:—মেরুলিও প্রাণীব দেহকোষে এবং যৌন কোষে যে সাধারণ ক্রমোদোম থাকে কোন কোন অবস্থায় তাবা বিশেষ রূপ নেয়। যে সব জিম্বকোষে কুস্নের মংশ ( Yolk portion ) বেশী, দেখানে কোষ বিভাগেব আকর্ষণ পর্বের (Diplotene Stage) সাধাবণ ক্রমোদোমগুলিব বিচিত্র পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমোদোমের যে উচু নিচু অংশ বা ক্রমোমেয়ার, দেগুলি থেকে ক্রমোদোমের তই পাশে স্বভাব ফাদের মত আক্রতি ( Loops ) গড়ে ওঠে। ক্রমোদোমগুলি এই সময় আকারে থ্ব বছ হয়ে যায়। শুধু মেরুলিও প্রাণীর জিম্বকোষেই নয় কিছু কিছু অ্যেরুলিও প্রাণীর জ্বকোষে ও এই ক্রমোদোম দেখা যায়। মেরুলিও প্রাণীর জ্বিরুলিবে এই ক্রমোদোম দেখা যায়। মেরুলিও প্রাণীর জ্বিরুলিবে এই ক্রমোদোম দেখা বিষয়। ১৯৪৫ সালের রিস ( Ris 1945 ) ম্বেরুলিও প্রাণীর জ্বকেলের এই ক্রমোদোম দেখান।

ডিউরী মনে কবেন বে ক্রমোপোমে ছোট বড কিছু দানার মত অংশ

খাকে। প্রতিজ্ঞাড়া ক্রমোনোমে ১৫০ থেকে ২০০ এই দানা থাকে। এর মধ্যে বেগুলি ছোট সেপ্তলিকে বলা হয় ক্রোমিওল (Chromiole) এবং বড়গুলিকে ক্রোমাটিড (Chromatid) বলা হয়। ক্রোমাটিডগুলি কথন কথন ডিম্বাক্কতিও হয়। এই ক্রোমাটিডগুলি থেকেই তুই পালে স্থতার ফাঁলের মত (Loops) আ্কুডি গড়ে ৬ঠে।

ভিষকোষে দেখা যায় যে ক্রমোসোমের তুই পাশের এই গ্রন্থিলি আকারে ও সংখ্যায় স্বচেয়ে বড় হয় কোষ বিভাগের প্রথমবিদ্বার আকর্ষণ (Diplotene) পর্কে। এর পর ক্রমশ: কমতে থাকে এবং মধ্যাবদ্ধার (Metaphase) খ্বই কম হয়ে য়ায় অথবা থাকেনা। একটি ক্রমোমেয়ারে নয়টি পর্যান্ত এমনি গ্রন্থি দেখা য়ায়। এই গ্রন্থির (Loops) সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের রথেই তারতমা দেখা য়ায়। উভচর শ্রেণীর (Amphibian) প্রাণীতেই কোন ক্রেনা প্রজাতিতে এই গ্রন্থির দৈর্ঘ্য ৯০০ মাইক্রন আবার কোন প্রজাতিতে ২০০ মাইক্রন। গ্রন্থিসংখ্যা কোষ বিভাগের পরবর্ত্তী পর্কে কমে য়ায়। এগুলি আবার সক্রচিত হয়ে ক্রমোসোমের দেহে মিশে য়ায় না। গ্রন্থিলি নই হয়ে য়ায়। এই গ্রন্থিলি ক্রমোসোমের তুই পাশে জোভায় জোড়ায় থাকে। প্রত্যেক গ্রন্থির একপাশের অংশ মোটা এবং ভারী হয় অক্স পাশের অংশটি সরু এবং হায়া থাকে। গ্রন্থির ক্রমোসোমে সাধারণ ক্রমোসোমের মতই ভালাগড়া, অংশ পরিবর্ত্তন ইত্যাদিও (Chiasmata & Crossingover) দেখা য়ায়।

গ্রন্থিক ক্রমোসোমের আব একটি প্রকৃতি হল সম্প্রদারনশীলতা। দেখা যায় এই অবস্থায় ক্রমোসোমগুলির সম্প্রদারণ ক্ষমতা অত্যস্ত বেশী। অতিসন্ধ্র ব্যবছেদ পদ্ধতিতে (Micro dissection) ক্রমোসোমগুলিকে তৃই পাশ থেকে টেনে ধরলে দেখা যায় ক্রমোসোমগুলিকে স্বাভাবিক দৈর্ঘের বছগুণ পর্যান্ত লখা করা যায়। এইভাবে টেনে লখা করে রাধার পর আবার ছেড়ে দিলে ক্রমোসোমগুলি আবার আগেকার মত হয়ে যায়। দৈর্ঘ্য অথবা আকৃতির একট ও পরিবর্ত্তন হয় না।

বিভিন্ন রসায়ণ প্রয়োগে ক্রমোসোমগুলি সঙ্গুচিত হয়। দেখা বায় বে স্বাভাবিক দৈর্ঘের এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত এই সন্ধোচন হতে পারে। সম্প্রসারন বা সন্ধোচনের ফলে ক্রমোমেয়ারগুলির স্বাতন্ত কিন্তু নষ্ট হয় না। অবশ্র সন্ধোচনের ফলে দেখা যায় ক্রমোমেয়াবগুলি একক্র হয়ে এসেছে। এই থেকে স্বভাবভঃই মনে হয় যে সম্প্রসারনশীলতা বা সন্ধোচনশীলত। ক্রমোমেয়ারগুলির

মাঝের অংশেরই প্রকৃতি। লালাগ্রন্থি ক্রমোলোমেও (Salivary gland Chromosome) দেখা যায় এই একই প্রকৃতি। গ্রন্থিক ক্রমোলোমের (Lamp brush Chromosome) তৃই পাশের গ্রন্থিক কিন্তু ভদ্রঃ সম্প্রদারনের সময়ে দেখা যায় এগুলি প্রায় সময়েই ভেকে যায়।

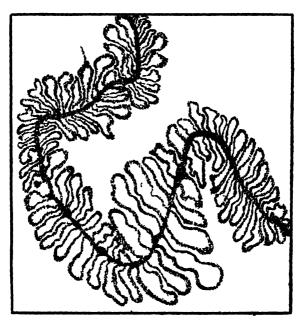

আরুতি ও প্রকৃতির বিশেষত্বে গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোদোম যে কোষ বিজ্ঞানে আগ্রহীদের কাছে আকর্ষণীয় ভাতে সন্দেহ নেই।

### লালাগ্ৰন্থি ক্ৰমোলোম:---

কোন কোন প্রজাতির পতক্ষের লালাগ্রন্থিতে (Salivary gland) এক ধ্রনের বড় ক্রমোলোম (Giant Chromosome) পাওয়া যায়। এদের আকার লাধারণ ক্রমোলোমের তুলনায় বহুগুণ এবং আক্রতিতেও অনেক বিশেষত্ব আছে।

এই ছতিকার ভোরাকাটা ক্রমোসোমগুলি ছাবিছার করেন ব্যালবিয়াণী ১৮৮১ সালে (Bal Biani 1881) এক শ্রেণীর পতকের লালাগ্রন্থির কোবে। বিজ্ঞানীরা প্রায় পঞ্চাল বছর ধরে উদাসীন ছিলেন এই বিশেষ শ্রেণীর ক্রমোসোমগুলির বিষয়ে। ১৯৩০ সালে কোসভফ্বললেন যে (Kostoff 1930)

ক্রমোসোমে জ্বান গুলি পরপর সাজ্ঞান থাকে। এই বিশেষ ধরনের ক্রমোসোমে দেখা যাতেছ যে সক্র মোটো দাগগুলিও পর পর সাজ্ঞান থাকে। পর পর সাজ্ঞান জীন এবং পর পর সাজ্ঞান আভাঞাতি ভাবে বেখা চিহ্নিত আংশ এই তুইথের মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাক। কি সন্থাব্য বলে মনে হয়না? কোসতক্ষে প্রশ্নতি তুলে ধরলেন বিজ্ঞানীদের মনে তা সাভা জাগাল গভীর ভাবে। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম নিয়ে কাজ আবস্ত করলেন অনেকেই।

হিংস এবং বাউয়াব ১৯৩০ সালে এবং পেইন্টাব ১৯৩০ এবং ১৯৩৪ সালে (Heitz and Bauer 1933, Painter 1933, 24) জানালেন যে এই ক্রোন্সামগুলি প্রত্যেকটিই আসলে ঘন সন্ধিবদ্ধ অবস্থায় একজেওা ক্রমোসাম।

বংশণারাম্ক্রম এবং কোষ বিজ্ঞানের গবেষনার জন্ম লাল। গ্রন্থিক্রমোদোম খুবই উপযোগি কারন আকাবে এগুলি সবচেয়ে যত। ডুসোফিলা প্তক্ষের সাধারণ দেহকোষেব ক্রমোদোমের তুলনায় লালাগ্রন্থি ক্রমোদোম প্রায় একশ গুণ বড়। এই বিশেষ ধরনের ক্রমোদোমগুলিব চুটি প্রধান চরিত্র হল অভিঘন সন্ধিবদ্ধতা ও আড়াআডি ভাবে বেখা চিক্রিড দেহ। 'ই ক্রমোদোমগুলিতে গাঁচরক্ষের এবং হাল্পা বক্ষের অংশগুলি (Chromatic and achromatic) পর পর সাজান থাকে। এই রেখাগুলিব প্রস্থ এবং আকৃতিগৃত পার্থকা প্রত্যেকটি রেধার আত্তর বজায় রাখে। সেইল এই ক্রমোদোমের খে কোন আংশ সহজে চিনে রাখা যায়। ক্রমোদোমের উপর জানের অবহান চিক্রিড কবে ক্রমোদোমের মানচিত্র প্রস্তুতের কাজে এই গুণটি বিশেষ প্রয়েজনে লাগে। একই ক্রমোদোমের দেহে ধ্যন খুব সামাল্য কোন পরিবর্ত্তন হয় সাধারণ ক্রমোদোমে তা বোঝা যায় না, কিন্তু এই বিশেষ ধরনের ক্রমোদোমে ফল্লভম দৈহিক পরিবর্ত্তন ও সহজেই ধরা পড়ে।

ভুদোফিল। পতকেব লালাগ্রন্থি কেণ্ডের প্রাণবেক্তে দেখা ধার যে এব টি কেন্দ্রাংশ থেকে (Chromocentre) পাঁচটি বছ ফিলার মত অংশ জড়িয়ের রয়েছে এবং কেন্দ্রাংশেব কাছে একটি খুবই ছোট গোল অংশ বয়েছে। এই ছোট অংশটি ভুদোফিলা পতকের চতুর্থ ক্রমোসোম। বছ অংশ পাঁচটিব একটি একা ক্রমোসোম। অন্ত চারটি অংশ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রমোসোমের তুই বাছ। দেহকোৰে ওয়াই ক্রমোসোমের আকার যদিও খুবই বড, লালাগ্রন্থি কোষে নয়। লালাগ্রন্থি কোষে দেখা যায় বে কেন্দ্রাংশে ওয়াই ক্রমোসোমের অব্বাহুর একটি রেখা দেখা যাছে।

চতুর্থ ক্রমোসোমটি আকারেও ছোট এবং এর দেহে শুধু অর করেকটি রেখা দেখা যায়। ওয়াই ক্রমোসোমের প্রায় সবটাই ঘন ক্রোমোটন (Hetero Chromatin) দিয়ে তৈরী এবং অন্ত ক্রমোসোমগুলির ঘন ক্রোমাটিন অংশ কেন্দ্রাংশের কাছাকাছিই থাকে। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমগুলিকে এইভাবে

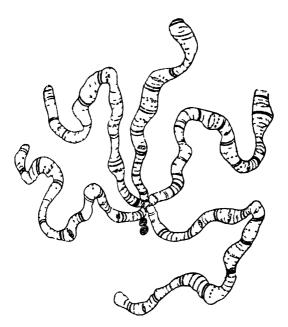

একত্রিত অবস্থায় শুধু ডুদোফিলা পতকেই দেখা যায়। লথচ একই গোষ্ঠিব অক্সাল প্রজাতিতে Chironomus, Sciare, Comptomy etc) এধবণে একাপ্রভা দেখা যায় ন।।

লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমের দৈর্ঘে।ব এই বিশালতার কারণ কি তা থুব সহজে বলা সম্ভব নয়। সাধাবণ ক্রমোসোমের পাকান অংশগুলি থুলে সোজা হয়ে গেলেও এতবড আরুতি পাওয়া ধাবেন।। অবশু ক্রমোসোমগুলির রাসায়নিক সংগঠনের অন্থপরমান্তর ঘন সাম্বিদ্ধতা সংল হয়ে যাবাব ফলে এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে কিনা বলা সম্ভব নয়।

সাধাবণ ক্রমোসোম কিভাবে এই বিশেষ অবস্থায় পরিণত হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন বছ বিজ্ঞানীই, ষেমন ১৯৩৭ সালে বাক্, ১৯৬৮ সালে কুপার ১৯৪১ সালে পেইন্টার, ১৯৪১ সালে মেৎজ, ১৯৪২ সালে কোদানী, ১৯৪২

দালে মেল্যাও (Buck 1937, Cooper 1938, Painter 1941, Metz 1941, Kodani 1942, Melland 1942 ) ইতাদি।

১৯৫৪ সালে বিখ্যাত কোষ বিজ্ঞানী হোয়াইট বলেছেন (White 1954)
এই রেণাচিহ্নিত অংশগুলি সাধারণ ক্রমোসোমে বে অংশগুলিকে আমরা
ক্রমোমেয়ার বলে চিহ্নিত করি সেই অংশ। অবশু সাধারণ ক্রমোসোমে
আমরা বতগুলি ক্রমোমেয়ার দেখতে পাই এখানে কিন্তু তারচেয়ে অনেক
বেশী রেণা চিহ্ন দেখা যায়। ব্রীজেন্ ১৯৩৫ এবং ১৯৬৮ সালে (Bridges
1935, 38) ভ্রমোফিলা পতকের এক্স ক্রমোসোমে এক হাজারের ও বেশী
এই রেখা নির্ণিয় করেছেন।

রেখা চিহ্নিত ক্রমোসোম যে তুর্ লালাগ্রন্থিতেই পাওয়া ষায় তা নয় জিয়াশরের কিছু কোষে, অরের কিছু কোষে, এবং দেহের অক্যান্ত কোন কোন আংশেও (Malpighian tubules, Fatbodies etc) পাওয়া যায়। এই তথ্য আবিকার করেছেন ম্যাকিনো ১৯৬৮ সালে, কুপার ১৯৬৮ সালে, বীরমান ১৯৫২ সালে, ষ্টকার ১৯৫৪ সালে ক্রমার এবং পাভাস ১৯৫৫ সালে (Makino 1938, Cooper 1938, Beermann 1952, Stalker 1954, Breuer and Pavan 1955) কিছু দেগুলি সহজে প্র্যুবেক্ষণের উপ্যোগী নয়।

রেখা চিহ্নিত ক্রমোসোম লালা এতি কোষেই স্বচেয়ে ভাল দেখা যায়।
এই কোষে পর্যবেক্ষণ করাও সহজ্ঞ। রেখা চিহ্নগুলির জন্ম ক্যোসোমের দেহে
সামান্ত তম পরিবর্ত্তন ও সহজে নির্ণয় করা যায়। ক্রমোসোমের দেহের স্ক্র্মপরিবর্ত্তনও বংশধারাত্ত্বমে উল্লেখযোগ্য তারতমা আনে সেজন্ত লালা এত্তি
ক্রমোসোম গ্রেষকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

ক্রমোসোমের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা এপর্যান্ত যা আলোচনা করেছি তাতে স্পাইই বোঝা বাচ্ছে যে ক্রমোসোম এমন কিছু বহন করে যার প্রভাব বংশাস্ক্রমিকতার জন্ত দায়ী। এই প্রভাবশালী পদার্থটি কি ? মেণ্ডাল কল্পনা করেছিলেন কিছু পদার্থ যার অন্তির সম্বন্ধে তাঁর কোন সংশয় ছিলনা। কোব বিজ্ঞান তাঁর সময়ে এমন কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি বা থেকে এই পদার্থ যে সভিয়কারের কি সে সম্বন্ধে মেণ্ডাল একটা ধারণা অন্ততঃ পাবেন। কাজেই ঐ পদার্থ (Factors) এবং জীবকোষে তার স্থানিশিত উপস্থিতির বৈপ্লবিক পরিকল্পনাটি ছিল মেণ্ডালের সম্পূর্ণ নিজন্ম। পরবর্তীকালে তার নামকরণ হয়েছে জীন (Gene) যা হল ক্রমোসোমের

বিশেষ বিশেষ অংশ সমূহ। মেণ্ডালের কল্লিত পদার্থ যে কি এবং কোথায় তার অবস্থান সে সহছে আমর। এখন আরো কিছু জেনেছি এবং বংশ ধারাম্বক্রম পরিবহনের দায়ীত আমরা দিয়েছি ক্রমোসোমের উপর। আগ্রহা ব্যক্তিয়াতেই প্রশ্ন করবেন যে ক্রমোসোমের কোন কোন অংশ যথন বংশগভ বৈশিটের ছক্ত দায়ী, সেই সব অংশে কি আছে? অথাৎ আসল বস্তুটি কি যার প্রভাবের উপর সব কিছু নির্ভর করে। কেউ হয়ত আরো কিছুদ্র চিন্তাঃ করে প্রশ্ন করেবন যে ক্রমোসোমই কি একমাত্র বস্তু যা বহন করে বংশগভ বৈশিটে? অর্থাৎ তার বাইরে কি কিছুই নয়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে আমর। রসায়নবিদের সাহায্য নিয়ে বলব যে
আদল বস্তুটি হল নিউক্লীক এদিড। ক্রমোদোমের মূল উপাদানগুলির মধ্যে
প্রধান তম হল এই নিউক্লিক এদিড। দিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমরা
বলব ক্রমোদোমই সব নয়। এর বাইরেও আনেক কিছু আছে বইকি। এমন
কিছুও আছে যেখানে প্রাণকেন্দ্র নেই, ক্রমোদোমও নেই অথচ তারা প্রাণবস্ত বলে মনে করার কারণ রয়েছে যথেই। এদের ও বংশাস্ক্রম আছে। আবার এমন প্রাণিও আছে যার প্রাণকেন্দ্র আছে, ক্রমোদোম আছে, অথচ প্রাণকেন্দ্রের বাইরে এমন কিছু আছে যা বংশক্রম বহন করে। তাহলে বংশাস্ক্রমের তথেয় ক্রমোদোমই সব কথাব শেষ নয়। এ সম্বন্ধে আমরা আরো বিশদ
আলোচন। করব পরে। এখন দেখা যাক ক্রমোদোমে কি আছে।

ক্রমোলোমের গঠন সম্পর্কে আমরা বলব তই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। বাইরে থেকে দেখে বলব ক্রমোলোম এক ধরনের রসায়ণে গভা যার নাম হল ক্রোমাটিন (Chromatin)। এই ক্রোমাটিনের সব অংশট। সমান নয়। বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায় য়ে কোন অংশ বেশ গাঢ় রং নেয় আবার কোন অংশ খুব হাজা রং নেয়। অর্থাৎ ক্রমোলোমের গঠন হয় তই প্রকৃতির ক্রোমাটিন দিয়ে। এক ধরনের, যা গাঢ় রং নেয় তা হল ফর ক্রোমাটিন (Hetero Chromatin) যে অংশ হাজা রং নেয় তা হল ফর ক্রোমাটিন (En Chromatin)। বংশধারান্তক্রম বহন করে ফর ক্রোমাটিন (En Chromatin) অংশ শুধু। ক্রমোলোম সম্পর্কে এই হল এক ধরনের বিশ্লেষণ।

আর এক দৃষ্টিভদীতে গবেষকর। সন্ধান করলেন ক্রমোসোমের ভেডরের গঠন সম্পর্কে। তাঁরা বললেন ক্রমোসোমে আছে কিছু প্রোটিন, কিছু কালিদিয়াম এবং তুরকমের নিউক্লিক এসিড। পর পর লম্বাভাবে সাজান নিউক্লিক এসিডগুলি ক্যালিদিয়াম দিয়ে জোডা থাকে। সবটার উপরে থাকে ক্রোটিনের আবর্ণী। এর মধ্যে বংশ ধারা বহন করে নিউক্লিক এসিড আংশটি।

হেইৎস ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালে (Heitz 1928, 1929) ক্রমোসোম সম্বন্ধে প্রথম বিশ্লেষণ করলেন এই ঘন ক্রোমাটিন এবং স্বল্প ক্রোমাটিন কথা ঘটি। ঘনক্রোমাটিন অঞ্চল স্থিতি বিন্দুর কাছে অথবা দূবে যে কোন অংশেই হতে পারে। 'ডুসেরা'তে ক্রমোসোমগুলির প্রান্ত দেশ ঘন ক্রোমাটিন দিয়ে গড়া। ডুসোফিলা, টমাটো ইত্যাদিতে ক্রমোসোমের স্থিতি বিন্দুর কাছের অংশগুলি ঘন ক্রোমাটিন দিয়ে গড়া। আবার কোথাও এমন হতে পারে বেকোনও ক্রমোসোমের স্ববটাই ঘন ক্রোমাটিনে গড়া। পতক্ষের বিভিন্ন প্রজাতিতে এক্স ক্রমোসোম এবং ডুসোফিলাতে ওয়াই ক্রমোসোম এই প্রকৃতির।

ঘন ক্রোমাটিন ও স্বল্প ক্রোমাটিনের গুণগত পার্থকোর কথা আমব। প্রথমেই একবাব উল্লেখ করেছি। স্বল্প ক্রোমাটিন আংশ বংশধারাম্বরুম বহন কবে। রাসায়নিক গঠন ভঙ্গীর পার্থকা হল গুণগত নয় পরিমাণ গত। ঘন ক্রোমাটিন আংশে নিউক্লিক এসিডের পরিমাণ থব বেশী। কোলমানে ১৯৪৩ সালে (Coleman 1943) দেখিয়েছেন যে ফডিং জ্ঞান্থি প্রাণীদের ক্রমোসোমের ঘন ক্রোমাটিন সংশে নিউক্লিক এসিছের পরিমাণ বেশী থাকার কারণ হল ক্রেমানিমাটা (Chromonimata) গুলির ঘন সন্ধিবদ্ধ অবস্থায় জডিয়ে থাকা। এ সময় অত্যান্ত ক্রমোসোমগুলির ক্রমোনিমাটা (Chromonimata) পরস্পবের সঙ্গে জডান অবস্থায় থাকেনা। রীস ১৯৪৫ সালে (Ris 1945) এই বিশ্লেষণ সমর্থন করেছেন। তাঁর অভিমত এই যে যেগানেই ক্রমোসোমের কোন অংশ গাত এবং কোন অংশ হাল্ব। রংয়ের মনে হয় সেথানেই এই একই বিশ্লেষণ প্রযোগ কর। যায়।

ঘন কোমাটিন অংশ যে বংশধারাক্রম পরিবহনের কাজে একেবাবেই প্রয়োজনীয় নয় দে কথা কিন্তু সর্বাংশে সভ্য নয়। অবশু সাধারণতঃ ভাই বলা হয়ে থাকে কারণ ঘন কোমাটিন অংশ বংশাহ্তমের কাজে প্রায়শঃই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন কোন কোনে দেখা যায় যে ঘন কোমাটিন সংশের প্রভাবের উপর বংশধাবাক্তকমের সামান্ত কিছু অংশ নির্ভর করে। ভুলোফিলার ওয়াই ক্রমোসোম একটি জীন বহন করে বার প্রভাব পুরুবের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। মানব দেহে পুরুবের কানের উপর লোম জনায় ওয়াই ক্রমোসোমের একটি জীনের প্রভাবে। ১৯৪৪ সালে মাথের দেখিয়েছেন যে (Mather 1944) ভুলোফিলার ওয়াই ক্রমোসোমে কিছু জীন আছে যার প্রভাব ভুলোফিলার দেহে লোমের (Bristles) সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে আমরা দেখছি যে ঘন ক্রোমাটিন জংশে একেবারেই কোন জীন থাকেনা তা নয়। অল্ল কিছু জীন থাকে। অবশ্য ভাদের প্রকৃতি স্বল্প কোমাটিন সংশের জীনগুলির প্রকৃতির মত নয়।

রীস ১৯৫৭ সালে (Ris 1957) ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ ব্যবহার করে ঘন ক্রোমাটিনের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেটা করলেন। দেখাগেল যে অতি সক্ষ্ম স্তার মত লখা কিছু দিয়ে স্বল্প ক্রোমাটিন ও ঘন ক্রোমাটিন অংশ গড়া। গঠন তত্ত্বের দিক দিয়ে তুই রকম ক্রোমাটিনে পার্থক্য কিছু নেই। প্রভেদ শুধু এই স্ক্ষ্ম স্তার মত অংশগুলি কিভাবে জড়ান থাকবে তার উপর। ঘনক্রোমাটিন অংশ এইগুলি বেশ জটিল ভাবে জড়ান।

ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ ব্যবহাব কবে রীস এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ক্রমোসোম একটি লম্বা স্থতার মত আক্রতির মনে হলেও আসলে তা অনেক-গুলি স্ক্র স্তার সমষ্টি। কফ্ম্যান এবং ম্যাক ডোনাল্ডও ১৯৫৭ সালে এই একই সিদ্ধান্তে এলেন (Kausman and McDonald 1957) এবং রীসকে সমর্থন জানালেন।

কোমাটিন তত্ব ছেড়ে এবার আমর। আদবো নিউক্লিক এদিছের কথায়।
বিজ্ঞানীবা এখন মনে করেন বংশধারাফুক্রম পরিবহনের কাজে এই নিউক্লিক
এসিছের ভূমিকাই প্রধান। উনবিংশ শতাব্দিব দিতীয়ার্দ্ধে মিয়েস্চার
বলেছিলেন যে (Miescher 1871-97) প্রাণকেক্রের প্রধান অংশ হল
নিউক্লিও প্রোটিন। অর্থাৎ নিউক্লিক এদিড এবং প্রোটিনের সমন্বয়। পরে
আব্যে জানা গেছে যে ব্যাকটিরিয়াতে (Bacteria) নিউক্লিক এদিড
আছে কিন্তু দেখানে তারদকে প্রোটন নেই অথবা থাকলেও খুবই
সামান্ত।

নিউক্লিক এসিড আবিদ্ধারের পর বিজ্ঞানীদের আরো অস্ততঃ প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছে বংশধারা পরিবহনের কাজে তার ভূমিকা নির্ণয় করতে। ১৯২৮ সালে গ্রিফিখ (F. Griffith 1928) নিউমোনিয়া রোগের জন্ম দারী ব্যাকটিরিয়া নিবে গবেষণা করে বেখান হে বংশধারা বহন করে নিউফ্লিক এসিজ।

নিউক্লিক এসিড ছু রকমের, (১) ভেসঅক্সিরাই বোন্ধ নিউক্লিক এসিড— সংক্ষেপে ডি. এন. এ. (Desoxy Rhibose Nucleic acid or D. N. A.) (২) রাইবোন্ধ নিউক্লিক এসিড— সংক্ষেপে আর এন. এ. (Rhibose Nucleic acid or R. N. A.)। এইত্রকম নিউক্লিক এসিডের মধ্যে ডি. এন. এ বংশধারা বহনকারী জীনগুলির মূল উপাদান। ডি. এন. এ-র প্রভাবই জীবদেহে বিভিন্ন চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণ জীবকোষে ডি. এন. এ. থাকে প্রানকেন্দ্রের অভাস্তরে। স্থার-এন. এ. প্রাণকেন্দ্রের ভিতরেও পাওয়া যায় বাইরেও পাওয়া যায়। প্রাণকেন্দ্রের স্থাবরণীর মধ্য দিয়ে স্থার এন এ সহজে যাওয়া আসা করতে পারে কিন্তু স্থাকারে অপেক্ষাক্তত বড় হওয়ায় ডি. এন. এ'র পক্ষে তা সম্ভব নয়।

রাইবোক নিউক্লিক এদিডের প্রধান কাজ হল প্রোটিন তৈরী করা। স্বভাবতটে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে বংশধার। পরিবহনের কাজ কি রাইবোজ নিউক্লিক এসিডের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় ? এর উত্তরে আমর। বলব সাধারণত:-একেবারেই সম্ভব নয় বিশেষত: যেথানে ডেদঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড উপন্থিত থাকে। তবে বাতিক্রম যে নেই তা নয়। স্বচেয়ে ভাল উদাহরণ হতে পারে একটি ভাইরাস (Tobacomossoic Virus or T. M. V.) যা তামাক গাছে এক ধরণের রোগ আনে যার ফলে তামাকের পাতাগুলির উপর নক্সা কাটা দাগ হয় এবং গাছ নষ্ট হয় : এই ভাইরাসেব মূল উপাদান রাইবোজ নিউক্লিক এসিড এবং প্রোটিন। এই ভাইরাসটি নিয়ে একটি বিচিত্র প্রীক্ষা করা ধায়। বাসাধনিক বিশ্লেষণে এই ভাইরাসের প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড মালাদা করা যায়। কাঁচের পাত্রে এই প্রোটিন এবং নিউক্লিক এদিত এক ম করলে তা থেকে আবার কিন্তু ঐ ভাইরাস তৈরী হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলাদ। করার সময় কিছু ঐ প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিডগুলি নষ্ট হয়ে যায় না। ঐ প্রোটিন তামাক গাছের পাতার প্রবিষ্ট করালে কিছুই হয় না। কিছু নিউক্লিক এদিভ (R. N. A.) প্রবিষ্ট করালে আবার রোগ জন্মায়। দেখাযায় অনেক ভাইরাদ তৈরী হয়েগেছে। স্পষ্টই-বোঝাবাচছে যে এই আরু এন এ এমন ক্ষমতা বহন করে যারফলে প্রোটিন এবং স্থার এন. এ. তুইই তৈরী করে ভাইরাদের বংশ রৃদ্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব।

ভানেক ভাইরাদেই ভি. এন. এর পরিবর্ত্তে আর. এন. এ. থাকে। ভামাকের ভাইরাদের (T. M. V.) মত দেইদব ভাইরাদেও দেখা যায় আর. এন. এ. বংশবৃদ্ধি করাতে পারে। অভএব বংশধার। পরিবহনের কাজে আর. এন. এ. অপ্রয়োজনীয় এমন কথা আমরা বলতে পারিনা।

ষে সমস্ত জীবকোষে প্রাণকেন্দ্র আছে দেখানেই ডি. এন. এ. বংশধারা বহনের জন্স দায়ী। প্রাণকেন্দ্র নেই এমন অনেক কোষেও যেখানে ডি. এন. এ. উপস্থিত থাকে দেখানে ডি. এন. এ.'ই বংশধারা বহন করে।

এখন দেখাযাক এই ডেদ মঞ্জিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড বা ডি. এন. এ জিনিষটা কি। ডেদ মঞ্জিরাইবোজ স্থগার, ফদফেট, এবং কয়েকটি কৈবক্ষার জাতিয় (Organic base) রদায়নের সমন্বয়ে গড়া এই ডি. এন. এ. নাইটোজেনযুক্ত এই জৈবক্ষারগুলি চাররক্ম।

(১) এডেনাইন (Adenine) (২) থায়ামাইন ( Thiamine ) (৩) সাইটো-শাইন ( Cytosine ) এবং (৪) গোয়ানাইন ( Goanine )।

এদের মধ্যে প্রথম হুটি এবং শেষ হুটি পরস্পতের পরিপূবক।

স্ত্যার এবং ক্সফেট মিলিত হয়ে দীর্ঘ শৃদ্ধল রচনা করে। এই শৃদ্ধলে জৈবক্ষার গুলি স্ত্যার অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্ত্যার এবং ক্সফেটেব তৈরী তুইটি শৃদ্ধল পরস্পার জড়ান অবস্থায় থাকে এবং তুই শৃদ্ধলেব মধ্যবর্তী নাইটোজেন সমন্বিত ক্ষাব জাতিয় রসাবনগুলি প্রস্পারের সঙ্গে হাইড্রোজেন প্রমাণ্ডিয়ে জোড়া থাকে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একটি শৃদ্ধলে যেগানে এডেনাইন আছে অক্ত শৃদ্ধলে সেখানে তার পরিপ্রক থায়ামাইন থাকবে। এই তুইটি জোড। থাকবে তুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে। আবার যেগানে গোয়ানাইন আছে একটি শৃদ্ধলে অক্ত শৃদ্ধলে ঐ জারগায় থাকবে তাব পরিপ্রক সাইটোসাইন এবং এরা জোড়া থাকবে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে। জৈবক্ষার জাতিয় পদাথের এই জোড়াগুলিকে নিউক্লিওটাইড (Nuecleotide) বলা হয়।

দেখাবাচ্ছে যে ডি. এন. এ.'র গঠনে বিভিন্ন রসায়নের অবস্থানের একট নিদিষ্ট ক্রম আছে। বিশেষতঃ ক্রৈবক্ষারগুলি এই নিদিষ্ট ক্রম অফুসরণ করে পারেনা, কারণ একটি ভার পরিপুরকটির সঙ্গেই শুধু মিলিত হতে পারে তৃইটি নিউক্লিক এনিডেরই গঠন প্রণালী প্রায় এক আর. এন. এ.'তে ফুগার অংশটির প্রকৃতি একটু অন্ত অর্থাৎ রাইবোজ স্থগার এবং নাইট্রোজেন সমন্বিত কার জাতীয় পদার্থগুলির মধ্যে থায়ামাইনের পরিবর্ত্তে থাকে ইউরাসিল (Euracil) নামে আর একটি রদায়ন। থায়ামাইনের মতই ইউরাসিল ও এডেনাইনের পরিপুরক কাজেই তাদের মিলনে কোন বাধা জনাম্বনা।

১৯৫৩ দালে ক্রীক এবং ওয়াটদন (Crick & Watson 1953) নিউক্লিক এদিছের এই শৃঙ্খলিত রূপ (Double Helix Structure) বিশ্লেষণ করেন। এখন পর্যান্ত বিজ্ঞানী মহলের ধারণা যে নিউক্লিক এদিছের এইটাই দঠিক পরিচয়। তেজক্রীয় পদার্থেব প্রয়োগে ও ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোদকোপের বাবহারে ক্রমোদোমেব যে পরিচয় এখন ক্রমশং পাওয়া যাছে তা আগেকার আনেক ধারণার আমূল পবিবর্ত্তন এনে দিছে। কোষ বিজ্ঞান ও বংশামুক্রমে আগ্রহীদের তাই ক্রমোদোম সহজ্ঞে খোলা মনে একটা ধারণা গছে নিতে হবে এবং নৃতন তথোর আগমনের সঙ্গে নিজস্ব ধারণার সামজস্ম অথবা পরিবর্ত্তন আনেতে হবে। ক্রমোদোম সম্বন্ধে একটা সহজ্ঞ ধারণা যাতে গছে উঠতে পারে তার জন্মেই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিশ্বদ আলোচনা করেছি এবং সে আলোচনার আপাত্তঃ এখানেই সমাপ্তি।

## ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদ

বংশ ধারাক্তক্রমের তথ্যে কোন একটি বিষয়ের আবিস্কারকে বলি সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বলতে হয় তাহলে বলবো কিছু জীন যে একসঙ্গে থেকে
নিজেনের একটা গোটি তৈয়ারী করে, এবং সাধারণতঃ আলাদা হয়ে বায় নঃ
অথবা খ্ব কম সময়েই তাদের আলাদা হতে দেখা বায় এই বিষয়টির
আবিকাব।

যথন দেখা গেল যে মেণ্ডালের কল্পিত চাবিজিক বিশেষত্ব নির্ণায়ক পদার্থ ক্রমোদামের কোন বিশেষ অংশমাত্র জোচানদেন যার নামকরণ করলেন জীন (gene) তথন প্রশ্ন উঠল যে কোন কোন ক্রেকে যে মেণ্ডালের নিয়মের বাতিক্রম হচ্ছে তার কারন কি। একই ক্রমোদামের বিভিন্ন আংশ বিভিন্ন কার্যা ও কারনের জন্ম দায়ী হতে পারে। অর্থাৎ একই ক্রমোদামে বিভিন্ন জীন থাকতে পারে যাদের প্রভাব সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক্রেকে কাজ করে। এগন একই ক্রমোদামে যে দব জীন আছে তারা দব সময়ে একই দঙ্গে থাকবে কাবন একই ক্রমোদাম তাদের বহন করছে। ফলে মেণ্ডালের যেনিয়ম "গুণ নির্ণায়ক পদার্থ সমূহ জীবদেহে স্বাধীন ভাবে পৃথকী-করণ হয় (Free segregation)," দে নিয়ম এখানে অচল। এর ফলে দিতীয় মিশ্র বংশে মেণ্ডালেব পদ্ধতি অনুধায়ী যে ফল পাবার আশা চিল তা পাওয়া যাবে না। যেমন ধবা যাক্ তুইটি পাথাব মিলন হল একটি পাথী হলুদ পালক লাল চোথ অন্যটি বাদামী পলেক সাদা চোথ এবং এবা তুইটিই বিশ্বম শ্রেণীর।

'ক' জীনেব প্রভাবেব ফল হল্দ পালক এবং 'থ' জীনের প্রভাবের ফল লাল চোধ। এই তুইটি জীনের প্রভাবই প্রবল (Dominant) প্রকৃতির এবং তারা একই ক্রমোলোমে আছে। দ্বিতীয় পাথিটির তুই চরিত্রের ফল্প জীন 'গ' এবং 'ঙ'। 'গ' জীনের প্রভাবের ফল বাদামী পালক, এবং 'ঙ' জীনের প্রভাবের ফল সাদা চোধ। এই তুই জীনের প্রভাব তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির এবং এদের প্রভাব তুর্বল। ফলে প্রথম মিশ্রবংশে সবগুলি পাধী লাল চোধ হল্দ পালক নিয়ে জন্মাল। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে আমরা আশা করব ৯:৩:৩:১ অনুপাত কারন মেণ্ডালের পছতি অনুসারে চুইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণের সমন্বরে ঐ অনুপাত আবে। কিন্তু এখানে তা হবে না বদি ক্রমোনোমের অংশ বিনিময় ও বন্ধনীর স্বষ্টি (Crossing over and chiasma formation) একেবারে বন্ধ থাকে তাহলে শতকরা পচিশ ভাগ জন্মাবে বাদামী পালক ও সাদা চোথ নিয়ে এবং বাকি পঁচাত্তর ভাগ জন্মাবে লালচোথ হলুদ পালক নিয়ে। মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যাশিত হলুদ পালক সাদা চোথ অথবা বাদামী পালক লাল চোথ নিয়ে একটি পাথীও জন্মাবেনা।

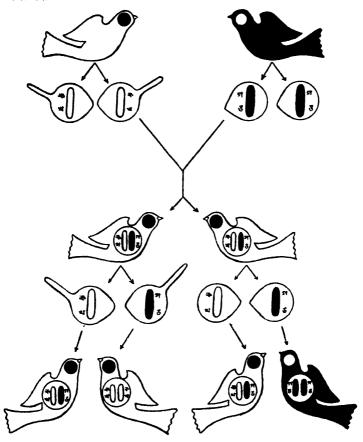

যদি ক্রমোদোমের খংশ বিনিময় ও বন্ধনী সৃষ্টি হয় ভাহলে অবশ্র দেখা বাবে বে হলুদ পালক সাদা চোধ এবং বাদামী পালক লাল চোধ নিয়ে খুব অল্প সংখ্যক পাপী ক্ষাচ্ছে এবং মেণ্ডালের পদ্ধতি অস্থ্যারে প্রত্যাশিত অন্থণত একেবারেই পাওয়া যাচ্ছেনা। —এই অল্পংখ্যক বাদামী পালক লাল চোখ এবং হলুদ পালক দাদ। চোখের পাখীব সংখ্যা নির্ভর করবে ঐ ক্রমোন্দাম গুলিতে ঐ তুইজোডা জীনের মধ্যের অংশে বন্ধনী স্প্তিও অংশ বিনিময় কি অন্থণতে হয় তাব উপব।

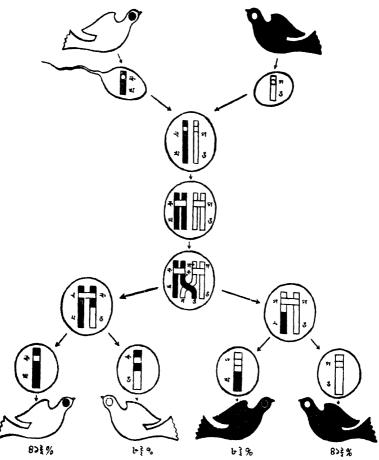

খাদ প্রশ্ন হয় যে মেণ্ডালের পদ্ধতি এগানে প্রয়োগ করা গেলনা কেন ? ক্রমোনোম তাই জানবাব আগে এর ব্যাখ্যা করা সন্তব;ছিলনা। কিন্তু ক্রমোন দোম তাই দিয়ে খুব সহজ দিল্লান্তে আমরা আদতে পারি যে এখানে তুইটি জীন এক স্বত্তে গাঁথা অর্থাৎ এবা একই ক্রমোনোমে আছে বলে এদের আধীন পৃথকী করণ (free segregation) সম্ভব নয। ১৯১০ সালে মরগ্যান (T. H. Morgan) প্রথম এই বিশ্লেষনের অবতারনা কবলেন ভ্রমোফিলা পতকের উপর কাঞ্চ করে।

কিন্তু এক সঙ্গে থাকে যেসব স্থান তাব। কখন এবং কি কারনে আলাদা হতে পারে? কারন আলাদা না হলে ত যেমন খুনী মিশ্রণ (Independent assortment) সম্ভব নয়। এব আগে কোষ বিভাজনেব সনয় গামর। লক্ষ্য করেছি যে একটা ক্রমোসোমেব কিছু অংশ ভেক্ষে গিয়ে মন্তু ক্রমোসোমের ভাকা অংশেব সঙ্গে ভ্রতে যেতে পাবে।

তা ধদি সম্ভব হয় তাহলে কোন ক্রমোসোমে তুইটি জান ধদি বেশ কিছু ত্রে ত্রে থাকে এবং তাদেব মাঝখানে কোন জংশে ধদি ক্রমোসোম ভাঙ্গে ভাহলেত পৃথকীকরণ (free segregation) সম্ভব। পববর্ত্তী প্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল একত্র করে দেখা গেল যে বাস্তব ক্ষেত্রে এই কল্পনা অনুষায়ী ভবছ কাজ হয় অর্থাং এক ক্রত্রে গাঁখা জীনগুলিও (Linked genes) আলাদা হয় ধখন ক্রমোসোম ভাঙ্গে। এবকলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে মেণ্ডালেব পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যাশিত সব বকম মিশ্রণই পাওয়া যেতে পাবে তবে ভিন্ন অনুপাতে। কারন ক্রমোসোম না ভাঙ্গলেত একত্রিত জীনগুলিব (Linked genes) আলাদা হ্রার উপায় নেই।

একটি জমোসোমে বছ জীন থাকতে পাবে। একই জমোসোমে বেসব জীন আছে তাদের বলা হয় এক স্বত্তে গাথা অথাৎ প্রস্পাব ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ
যুক্ত (Linked) একত্রিত জীন। এব মধ্যে দেখাযায় কিছু জীন খুব কাছাকাছি বেশ ঘনিষ্ট ভাবে আছে এবং কিছু জীন বেশ চবে চবে ছভিয়ে আছে।
ছবের হবে যারা ছদান তাদের মধ্যে পৃথকীকরণ হয় খুব সহজে জমোসোম
ভাকার ফলে। কিছু ঘনিষ্ট ভাবে যারা আছে তাবা সহজে আলাদা হয়না
কাবণ দেখা যায় থে এদের মাঝোধানে স্থাবণতঃ জ্যোসোম ভাকেনা।
দিওবা কথনও হয় তা স্তান্ত কম হারে। ভাহলে জীনগুলিব অবস্থানের
উপব অর্থাৎ পারস্পরিক চরত্বেব উপর নির্ভব কবে ভাদেব ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক।

১৯০৬ সালে বেটিসন এবং পানেট (Bateson & Punnet) প্রথম এই ধরনের ব্যতিক্রম লক্ষা করেন মটব গাছের (Sweet Pea) বিভিন্ন বৈচিত্র নিয়ে কাছ করে। সেধানে তাঁরাও তুইটি চরিত্র ও তাব বিপরীত গুণের মিশ্রণে দিভীয় মিশ্র বংশে ৯:৩:১ জন্মপাতে চার রকম বৈচিত্র জ্বাশা করে ৩:১

অহপাতে মাত্র ত্রকম পান। ১৯১০ সালে মরগ্যান (T. H. Morgan)
ব্যাখ্যা করলেন যে স্বাধীন ভাবে পৃথকীকরণ হয় না যে সব চরিত্রগুলি তাদের
জন্ত দায়ী জীন সমূহ এক হত্তে গাঁথা এবং পরস্পর ঘনিষ্ট কারণ একই ক্রমোদোমে তারা আছে। পৃথকীকরণের ফল স্বরূপ বৈচিত্র তথনই শুধু পাওয়া
যায় যথন ক্রমোনোম ভাষার ফলে এদের ঘনিষ্ঠতা আর থাকে না এবং একটি
ক্রমোনোমের গংশ অন্ত ক্রমোনোমে কুড়ে যাবার ফলে এদের পৃথকীকরণ
(Segregation) হয়।

বিভিন্ন গবেষনার ফল থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত জীন গোষ্টিব সংখা। নির্ভর করে তাদের ক্রমোনোমের সংখার উপর। যে প্রজাতির (Species) যত জোড়া ক্রমোনোম আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত জীন গোষ্টি (Linkage Group) ততগুলির বেশী হবেনা। সহজ্ঞ কথায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত জীন গোষ্টির সংখ্যা একক ক্রমোনোম সংখ্যার বেশী হবে না। যেমন ভুগোফিলা পতক্ষের একটি সর্ব্বজন পরিচিত প্রজাতির (Drosophila Melanogaster) ক্রমোনোম সংখ্যা চারজোড়া অর্থাৎ মোট আটি। এখানে একক ক্রমোনোমের সংখ্যা হল চার এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হীন গোষ্টিও চাব। মাবার ভুগোফিলা পতক্ষের অন্য এক প্রজাতির (Drosophila Pseudoob scura) ক্রমোনোম সংখ্যা পাচ জোড়া, সেখানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত জীন গোষ্টিও পাচ মাত্র। ভুট্। গাছের ক্রমোনোম সংখ্যা দশ জোড়া এবং ঘনিষ্ঠ জীন গোষ্টিও পাচ মাত্র। ভুট্। গাছের ক্রমোনোম সংখ্যা দশ জোড়া এবং ঘনিষ্ঠ জীন গোষ্টিব সংখ্যাও মাত্র দশ।

কোষ বিভাগের সময় আমর। দেখেছি ক্রমোসোম যথন ভাঙ্গে তথন তা জুড়ে যায় আভা মাছি ভাবে (Cross over) কারণ ভেঙ্গে যাবার পর মৃহর্ত্তেই ভাঙ্গা অংশগুলি বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। এরই ফলে একটি ক্রুযোসোমের অংশ জুড়ে যায় অন্তটির সঙ্গে। এক জোড়া ক্রমোসোমে থাকে চারটি ক্রোমাটিড। কোন ক্রমোসোমে শুধুমাত্র এক জায়গায় ভাঙ্গে কোন ক্রমোসোমে হুই তিন জায়গায় ও ভাঙ্গে। কন্ত যেথানে ভাঙ্গে সেথানে মাত্র হুটি কোমাটিড ভাঙ্গে অন্ত ক্রোমাটিড তুইটি অক্ত থাকে।

অর্থাৎ কোন ক্রমোনোমের জোড়ায় হয়ত একদিকে যে তুইটি ক্রোমাটিড ভেক্ষেছে অন্তদিকে দেই তুইটি অক্ষত থেকে অন্ত তুইটি ভেক্ষেছে। কোথাও হয়ত তুইটি ক্রোমাটিড সম্পূর্ণ অক্ষত আছে অন্ত ভিনটি ভেক্ষেছে। কোথাও হয়ত একটি ক্রোমাটিড অক্ষত আছে অন্ত তিনটি ভেক্ষেছ এবং ভূড়েছে ছট জায়গায়। এই ভাবে কোন কোন জীন এক ক্রমোসোম থেকে জ্ঞান কেনোসোমে যাওয়া আসা করতে পারে এবং একটি গোটি থেকে পৃথক হতে পারে।

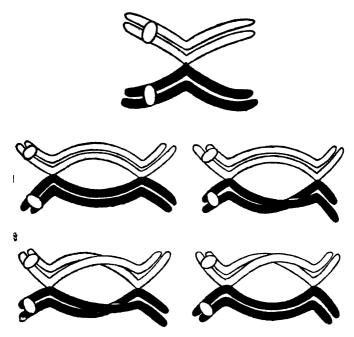

মরগ্যানের (T. H. Morgan) শিশ্য বর্গের অন্যতম দাঁটে ভাল্ট ১৯১৩ সালে (A, H, Sturtevant 1913) দেখলেন সে যে সব জীন থব কাছাকাছি থাকে তাদ্ধের মধ্যে পৃথকীকরণের শতকরা হার খুবই কম। যে সব জীন বেশ হরে হরে থাকে তাদ্ধের মধ্যে পৃথকীকরণের শতকরা হার অপেক্ষাকৃত বেশী। দ্যাটে ভাল্ট তথন এক বিচিত্র প্রস্তাব আনলেন যে ক্রমোদোমের উপর জীনের অবস্থান এবং তাদের পারম্পরিক দূরত্ব তাদের পৃথকীকরণের শতকবা হার অন্সারে ছকে কেলা যেতে পারে। অর্থাৎ জীনের অবস্থান দেখিয়ে ক্রমোদামের মানচিত্র প্রস্তুত করা যেতে পারে।

জীন সমৃতের দূরত্ব নির্ণয় করা হবে শতকরা হার অফ্রায়ী। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করে নিয়ে তার প্রতি একক শতকরা এক ভাগের সমান ধরা হবে। সহজ্ঞ কথায় ধরাধাকু ঘনিষ্ঠ হুইটি জীনের

পৃথকীকরণের ফলে উদ্ভ বৈচিত্র দ্বিতীয় মিশ্রবংশে আংশ **মাত্র শতকরা পাঁচ** ভাগ। অতএব ঐ ক্রমোগোমে ঐ ত্ইটি জীনেব একটি থেকে অক্তটির দ্বজ্ব পাঁচ একক। স্টাটে ভাতেটব এই পরিকল্পনার ফলে জীন সমূহের পারস্পারিক সম্বন্ধ, তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান এবং পাবস্পরিক তরত্ব সঠিক ভাবে নির্ণিয় করা সম্ভব হযে উঠল।

ক্রমোসোমের ভাঙ্গ। গড়া কিন্তু নির্ভব কবে কয়েকটি পরিবেশের উপর।
সেই জন্ম ক্রমোসোমের উপর জীনের দূরত্ব নির্গন্ন করা প্রয়েজন একটি
নির্দিষ্ট অবস্থান্ন পর্যাবেক্ষণ করে। ভুসোফিনা পতকের ক্রমোসোমে জীনের
অবস্থান নির্গন কর। হল শুধুনাত্র ২৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বড় হয়েছে
এমন পতক নির্ব্বাচন করে এবং ভুসোফিলা পতকের উপর পর্যাবেক্ষণ
থেকে পাওয়া গিয়েছে সবচেয়ে নির্ভব যোগ্য এবং বিস্তারিত তথ্য।
তার কারণ গবেষণাগাবে ইচ্ছামত নিয়য়ণে বেগে পালন করার পক্ষে
ভুসোফিলা পতক সবচেয়ে উপয়োগী। গবেষণাগাবে নির্দিষ্ট নিয়য়ণের মধ্যে
বড় করা যাব এমন প্রাণী ও উদ্ভিদেব ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ক্রমোসোমের
উপর জীনের অবস্থান ও দূরয় নির্গন্ন (chromosome maping) কর। সম্ভব।
প্রাণী জগতে ভুসোফিলা পতক এবং উদ্ভিদ জগতে নিউবো-স্পোবা ছ্ত্রাকের
উপর তাই সবচেয়ে বেণী কাজ হয়েছে।

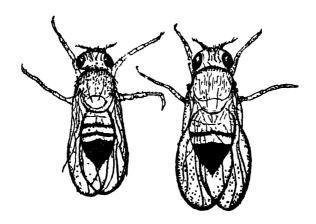

ক্রমোসোম ভালা গড়া নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার উপব। এখন প্রাা-লোচনা করে দেখা যাক কি কি অবস্থার উপর তা নির্ভর্মীল।

#### निक्र अपाव :--

ভুলোফিলা পতকে পুরুষ প্রাণীর দেহে ক্রমোসোম সাধারণ অবদ্বায় ভেক্ষে আরু ক্রমোসোমের সকে আড়াজাড়ি ভাবে ভুড়ে ষায় না। পুরুষ দেহে ক্রমোসোমে ভাকে শুধুমাত্র কোন কিছুর প্রয়োগের প্রভাবে। হোয়াইটিজেল (Whittinghil 1937, 1917) এই ভুথা প্রমাণ করেছেন ভুলোফিলার পুরুষ পতকের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগে। এই একই কথা প্রয়োজ্য রেশম মথের (Bombax Mori) ন্ত্রী পতকের ক্ষেত্রে।

ফালডেন (Halden 1922) দেখিয়েছেন যে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ দেহ মেখানে বিভিন্ন প্রকার যৌনকোষ উৎপাদন করে [i. e. Hetero gametic] দেখানেই ক্রমোদোমে ভাঙ্গাগভার হার কম।

ইত্রের কেন্তে [Both Mouse & rat] ক্রমোদোমের ভাঙ্গা গভাব ফলে জীন এর স্থান পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ভাবে মিলন [Gene re combination] পুরুষ প্রাণীর চেয়ে জীপ্রাণীর দেহে বেশী এই তথ্য আমরা পাই ক্যান্ত ও ডনের [Castle 1925, Dunn 1920] গবেষণায়। হল্যাণ্ডার ১৯৬৮ সালে [Hollander 1938] দেখিয়েছেন যে পায়বাব কেন্তে পুরুষেব দেহে ক্রমোদোম ভাঙ্গার হার বেশী।

#### বয়সের প্রভাব:--

ব্রীজেদ ১৯১৫ দালে [Bridges 1915] দেখান যে ব্যদেব তারতম্যে উপর ক্রমোদামের ভাঙ্গা গড়া নির্ভবশীল। তিনি দশ দিন কুটি দিন ও ত্রিশ দিন এই তিন রকম ব্যদেব স্ত্রী ডুদোফিলা সংগ্রহ করেন। দেখাযায় দশদিন ব্যদের যারা তাদের দেহে ক্রমোদাম ভাঙ্গার হাব স্বচেয়ে বেশী। কুডি দিন ব্যদে এই হাব খুবই কম আবাব ত্রিশ দিন ব্যদে এই হার উল্লেখযোগ্য রক্ষমের বেশী। অবশ্র এই ভাঙ্গা গড়ার হার লক্ষ্য করা হয় ক্রমোদামের যে অংশে কেন্দ্র বিন্দু [Centromere] আছে তার কাছাকাছি অংশে। ডুদোফিলা পতঙ্গের তিনটি বড ক্রমোদামেই তাই দেখা যায় যে কেন্দ্র বিন্দুর (centromere) কাছাকাছি অংশে ক্রমোদাম ভাঙ্গাগড়া ব্যদের উপর নির্ভর করে। ত্রীক্ষেদ, প্লাও, স্টার্গ, বার্গনার ইত্যাদি [Bridges 1915, 1927, Plough 1917, 1921, Stern 1926, Bergner 1928] অনেকেই তা দেখিয়েছেন।

তাপ নিয়ন্ত্ৰণ:-

কার্ন এবং পাও [Stern 1926, Plough 1917] দেখিয়েছেন বে বর্ষের তার তথ্যের মত উত্তাপের তারতম্যও ক্রমোনোমের ভালাগড়ার উপর উল্লেখ যোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ভুসোফিলা পতকে সাধারণতঃ দেখাবায় বে অপেকারত কম উত্তাপে অর্থাৎ দল বারো ভিন্নী দেশিঃপ্রভে ক্রমোসোম ভাকে বেশী। তার চেয়ে কিছু বেশী উত্তাপে যেমন কুড়িখেকে ত্রিশ ভিন্নী সেণিগ্রেভে ক্রমোসোম ভাকে বেশ ক্ষহারে আবার একত্রিশ বত্তিশ ভিন্নী সেণিগ্রেভে ক্রমোসোম ভালার হার আগের মত বেড়ে বায়। প্লাও এখানেও লক্ষ্য করেছেন [Plough 1917] যে কেন্দ্র বিন্দুর (Centromere) কাছাকাছি অঞ্চলে এই ভালাগড়ার উপর উত্তাপের প্রভাব খুব কার্য্যকরী হয়।

তাহলে আমরা দেখছি বে একই ক্রমোসোমে আছে এমন ঘনিষ্ট জীনের।
আলাদা হয়ে যেতে পারেন। যে এমন নয়। এবং এর জক্ত ক্রমোসোমের
দেহে তাদের পারক্ষরিক অবস্থান ও যেমন উল্লেখ যোগ্য প্রভাব বিস্তার করে
তেমনি পারিপার্শিক জক্তাক্ত প্রভাব ও উল্লেখ যোগ্য ভাবেই কার্য্যকরী হয়।
জীন সমূহের ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদ কোন জন সংখ্যায় বিভিন্ন বৈ চিত্রের জম্বন্দাতের ভারত্যাের মাধ্যমে ক্রম বিবর্তনের সহায়কও হতে পারে।

# लिजाखग्री वश्यक्र

প্রাণী জগতে বিভিন্ন চরিত্র দেখা যায় অনেক সময় বংশধারা অনুসরণ করছে লিকাশ্রমী ছাবে। যেমন ধরা যাক কোন এক ভদলোকের স্ত্রী বর্ণাছ। বিভিন্ন বর্ণের বিশেষতঃ লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থকা তাঁর চোথে ধরা পড়েনা মনে হয় এক। ভদলোক নিজে স্বাভাবিক। এঁদের সন্তানেরা কি রক্ষ হবে ? দেখা যাবে এঁদের সব কটি পুত্র সন্তান হবে বর্ণাছ, এবং সবকটি কন্যা সন্তান হবে নিজেরা স্বাভাবিক কিছু বর্ণাছতা দোষ তারা বহন করবে। তাদের লেহে এ দোষ গোপন থাকলেও প্রকাশ পাবে ভবিল্যৎ বংশধরদের মধ্যে। এদের আমরা বলব বর্ণাছতা বহনকারী। এখানে আমরা দেখছি যে মা বর্ণাছ ও বাবা স্বাভাবিক এবং পুত্র সন্তান মাত্রেই বর্ণাছ এবং কন্যা সন্তান মাত্রেই বহনকারী। অর্থাৎ লিকভেদে প্রকাশের তার্ত্তম্য।

এমনও হতে পারে বেকোন এক ভদলোক নিজে বর্ণান্ধ কিন্তু তাঁর স্ত্রী স্থাভাবিক। এঁটের পুত্র সন্তানের। হবে সকলেই স্থাভাবিক। কল্পা সন্তানেরা সকলেই হবে বর্ণান্ধতা দোষ বহনকারী।

এমন হতে পারে কোন পরিবারে যে ভদ্রলোক নিজে স্বাভাবিক তার স্ত্রী নিজে স্বাভাবিক হলেও বর্ণান্ধতা দোষ বহন করেন। এঁদের সম্ভানেরা কি হবে ? পুত্র সম্ভানেরা অর্জেক হবে স্বাভাবিক অর্জেক হবে বর্ণান্ধ। কন্যা-সম্ভানেরাও অর্জেক স্বাভাবিক অর্জেক বর্ণান্ধতা দোষ বহনকারী।

বদি পিতা বর্ণান্ধ ও মাতা বর্ণান্ধতা বহন কারিণী হন ? এঁদের সম্ভানদের মধ্যে পুত্র সম্ভানেরা অর্দ্ধেক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অর্দ্ধেক বর্ণান্ধ হবে। কন্যা সম্ভানেরাও অর্দ্ধেক বর্ণান্ধ এবং অর্দ্ধেক বর্ণান্ধতা বহনকারী হবে।

चामी जो प्रकार वर्गाक हतन (इतन (माराजा नकतन वर्गाक हतन।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য কর। বেতে পারে যে ছেলেরা কথনই বহনকারী হচ্ছেনা। তারা হয় স্বাভাবিক নয় বর্ণাদ্ধ। ছেলেদের মধ্যে যারাই এ লোষ পাছে তারা নিজেরাও বর্ণাদ্ধ হচ্ছে। মেয়ের। কিন্তু নিজেরা স্বাভাবিক হয়ে স্বাভান্তরে এ লোষ বহন করে নিয়ে যেতে পারে ভবিশ্বৎ বংশধরদের জনো। এ শুধু একটি মাত্র চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ দেখান হল। আরো অনেক কিছুই এই ভাবে লিলাত্মক বংশক্রম অনুসরণ করে যার মধ্যে কিছু প্রাণ সংশয়কারী রোগও আছে যার মধ্যে হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা রক্ত-ঝরা রোগ একটি। এ রোগের শিকার হয় কেবলমাত্র ছেলেরা, মেরেরা নয়।

কিন্তু কেন এমন হয় ? বংশধারা তত্ব বলে যে সমস্ত চরিত্রের জন্ত দারী কিছু কিছু গুণ নির্ণায়ক পদার্থ যার বান্তব রূপ হল জীবকোষের জন্তভ্তরে প্রাণ কেন্দ্রে সংরক্ষিত ক্রমোসোম স্থত্তের কোন বিশেষ জংশ; জোহানসনের ভাষ্য অনুসারে যারা ভীন (gene) নামে পরিচিত। এখন সব চরিত্রের জন্যইত দায়ী কোন না কোন জীন কিন্তু কোন কোন চরিত্রের বংশ ক্রম-লিক্ষাত্মক কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আবার আসতে হবে ক্রমোগোমের কথায়।

এর আগে আমরা বলেছি ক্রমোসোমেরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ১৮৯১ সালে হেনকিং এক ধরণের পতকে (Henking 1891 on Hemiptera) লক্ষ্য করলেন যে একটি ক্রোমাটিন বিন্দু (Chromatin element) সন্ধী হারা অবস্থায় আছে। কোষ বিভাজনের ফলে একটি কোষ সেটিকে পাছেছ অন্য কোষটি পাছেছ না। অবস্থা এ শুধু যৌন কোষ বিভাগের সময়।

হেনকিং তার নাম দিলেন একা (ইংরাজী X অক্ষর) তবে ঐ বস্তুটি আদৌ ক্রমোসোম কিনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন পতকের উপর কাজ করে অন্যান্য গবেষকর। নিশ্চিত হয়েছেন ষে ঐ বস্তুটি একটি ছোট্ট ক্রমোসোম। ম্যাক্রাং ১৯০২ সালে (Mc Clung 1902 on grasshopper) উল্লেখ করেন ষে ঐ ক্রমোসোমটি লিক নির্ণয়ের জন্য দায়ী। ম্যাক্রাং এর এই আবিদ্ধারকে সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠা করেন উইলসন। উইলসন একটি পতকে দেখেন (Wilson 1905, 1909) ঐ ক্রমোসোমটি পুরুষ দেহে আছে একক অবস্থায় এবং স্ত্রী পতকের দেহে আছে এক ক্রেমাসোম সংখ্যা এক নয়। স্ত্রী পতকে ১৪ পুরুষ পতকে ১৩ মাত্র।

উইলদন বললেন যে স্থী পুরুষের সঙ্গা নির্ণয় করে এই এক্স ক্রমোদোম।
তক্র হয় ত্রকম। এক রকম এক্স ক্রমোদোম তক্ষ আর এক রকম এক্স
ক্রমোদোম ছাড়া। এক্স ক্রমোদোম আছে এমন তক্র জন্ম দেবে স্থী পতক্রের।
এক্স ক্রমোদোম নেই এমন পতক্ষ জন্ম দেবে পুরুষ পতক্রের।

স্ত্রীভেন্দ ১৯০৫ সালে (Stevens 1905 on Beetle) স্বাধান ভাবে ঐ একই সিকান্তে উপনীত হন অন্ত একটি পতক্ষের উপর কাজ করে। ঐ পতক্ষে প্রাণীর ক্রমোনোম সংখ্যা ২০ পুরুষ প্রাণীর মাত্র ১৯টি। এই ভদ্র মহিলাই ১৯০৮ সালে আবিদ্ধার করলেন যে ভূগোফিলার পুরুষ প্রাণীর দেহে এই এক্স ক্রমোসোমের একটি সঙ্গী থাকে যা আকারে ছোট। স্ত্রী ভূগোফিলায় কিছ এক্স ক্রমোসোম থাকে এক ছোডা। উইলসন ১৯০৯ সালে এই ছোট ক্রমোসোমিটির নামকরণ করলেন আর একটি ইণরাজী অক্ষর ওয়াই দিয়ে।

উইলসন দেখালেন ডুসোফিলা এবং আরো বিছু পতকে প্রী প্রাণীর দেহে থাকে এক জোড়া একা ক্রমোদোম এবং পুরুষ প্রাণীব দেহে থাকে একটি একাটুএবং একটি ওয়াই ক্রমোদোম।

এই বার উইলসন বললেন যে লিঙ্গ নিধারণ হয় কেবল এক্স ক্রমোসোমের সংখ্যার উপর। তৃটি থাকলে স্থ্রী প্রাণী এবং একটি থাকলে পুরুষ প্রাণী।

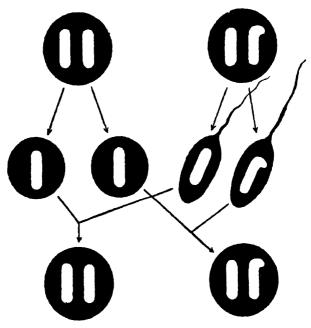

আর ওয়াই ক্রমোসোম (Y Chromosome) যথন সব প্রাণীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়না, লিঙ্গ নিধারনে তার কোন ভূমিকাই নেই। উইলগনের এই আবিকার বিজ্ঞানীদের সামনে এক নৃতন তথ্য এনে দিল ধে লিক নির্ণয়ে ক্রমোসোমের প্রভাব উল্লেখ বোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য লিক নির্ণয় অত্যন্ত জটিল বিষয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে অন্ত আনেক কিছুর প্রভাব তার উপরে কার্য্যকরী এবং এক কথায় ক্রমোসোমের উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাস্তিক। তবে ক্রমোসোমের প্রভাব যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষরে কোন সম্বেহ নেই।

কোন চরিত্রের লিঙ্গাশ্রয়ী প্রকাশ অবশ্য প্রথম বিশ্লেষণ করেন ভঙ্কান্টার এবং রেনর (Doncaster & Raynor 1906 on Magpie Moth),১৯০৬ সালে এক জাতিয় মথের দেহ বর্ণের উপর।

মরগ্যান ১৯১০ সালে (T. H. Morgan 1910) বললেন বে ডুসোফিলা পতকের চোথের সাদা রং এর জন্ম দায়ী একটি জীন যা আছে এক্স জন্মানোমে এবং এই চরিত্রটি বংশধারা অফুসরন করে লিকাত্মক ভাবে। মরগ্যানের এই আবিকারে বংশধারাফুক্রমের গবেষণায় এক বিশেষ অধ্যান্ত্রের গোড়া পত্তন হল। আরম্ভ হল লিকাত্মক বংশক্রম নিয়ে বিশ্লেষণ।

ক্রমশঃ দেখাগেল ক্রমোনোম থাকে তুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ক্রমোনোম জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং জোড়ার তুইটি ক্রমোনোম হবছ এক। এদের অধীন ক্রমোনোম বা অটোনোম (Autosome) বলা হয়। আর এক শ্রেণীর ক্রমোনোম স্ত্রী অথবা পুরুষ প্রাণীর যে কোন একটির দেহে থাকে অসম জোড়া (Unlike pair) অথবা সঙ্গীহীন অবস্থায়। এদের যৌন ক্রমোনোম (Sex Chromosome) বলা হয়ে থাকে।

থৌন ক্রমোলোম কোন প্রাণীর পুরুষ দেহে হয়ত অদম জোড়া আছে। বেমন মানব দেহে, ডুলোফিলা পতকে। এই অসম জোড়ার বড়টি হল এক্স এবং ছোটটি ওয়াই। যদি এক্স ওয়াই থাকে পুরুষ প্রাণীতে, জী প্রাণীর দেহে থাকবে একজোড়া এক্স।

স্ত্রী প্রাণীর দেহেও অসম জোড়া অর্থাৎ এক ওয়াই থাকতে পারে—-বেমন আছে প্রজাপতি ও মথ জাতির প্রাণীতে। এদের পুরুষ প্রাণীর দেহে থাকবে এক জোড়া একা।

কোন কোন প্রাণীতে বেমন বিভিন্ন প্রজাতির ফড়িঙে ন্ত্রী প্রাণীতে থাকে এক জোড়া এক্স এবং পুরুষ দেহে শুধু একটি এক্স। এথানে ওদ্বাই ক্রমোসোম

নেই। এখানে বলা হয় স্ত্রী প্রাণীতে আছে XX এবং পুরুষ প্রাণীতে XO আছে। এই শৃক্ত বোঝায় ওয়াই ক্রমোলোমের অনুপস্থিতি।

কোন কোন প্রাণীতে এই XO অবস্থা স্ত্রী প্রাণীর দেহে এবং XX অবস্থা পুরুষ প্রাণীর দেহে থাকতে পারে।

শবৌন ক্রমোলোমেরা কোষ বিভাগের সময় সমান ভাবে ভাগ হয়ে ষেতে পারে কিন্তু যৌন ক্রমোলোমে অসম জোড়া থাকলে যৌন কোষ বিভাগে তারা শসমান ভাগ হয়। ফলে যৌন কোষ হয় হ রকম।

বেষন কোন প্রাণীর পুরুষ দেহে ক্রমোনোম সংখ্যা সতের। আট জোড়া আবৌন ক্রমোনোম এবং বৌন ক্রমোনোম একটি। অর্থাৎ XO অবস্থা। এদের শুক্র কোষ হবে ত্রকম। একটিতে থাকবে নয়টি অলটিতে থাকবে আটটি ক্রমোনোম। এদের স্ত্রী প্রাণীর দেহে থাকবে আঠারটি ক্রমোনোম, অর্থাৎ XX অব্যা। ফলে প্রত্যেক ডিম্বকোষে ক্রমোনোম থাকবে নয়টি।

যদি স্ত্রী প্রাণীর দেহে এই অসম মবস্ত। থাকে তাহলে ডিম্বকোষ হবে দুরকম। শুক্র কোষ এক রকমই হবে।

পুরুষ দেহে অসম অবস্থা থাকলে শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলনের সময় লিক নির্ধায়ন হবে অর্থাৎ কোন ধরনের শুক্র তার উপর নির্ভর করবে।

ন্ত্রী প্রাণীর দেহে অদম অবস্থা থাকলে ডিম্বকোষ উৎপাদনের সময় ভবিয়াৎ জাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে যাবে।

ধৌন ক্রমোসোমের জীনগুলি যে সব চরিত্র নির্ণয় করে সেই চরিত্রগুলি বংশধারা ক্রমে লিঙ্গাত্মক ভাবে প্রকাশ পায়। ওয়াই ক্রমোসোমে খুব কম জীন থাকে কিন্তু একা ক্রমোসোমে এমন অনেক জীন থাকে যারপ্রভাব গুরুত্বপূর্ব।

লিক্সাপ্রদী বংশক্রমের বিশ্লেষণে ডুসোফিলা পতকের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশে ডুসোফিলার চোথের স্বাভাবিক রঙ লাল। চোথের রঙ একটি জীন এর আক্ষিক পরিবর্তন বা মিউটেশন (Mutation) এর ফলে সাদা হয়ে বেতে পারে। যে জীনটির পরিবর্তনের ফলে চোথের রঙ দাদা হয় দেই জীনটি আছে একা ক্রমোসোমে। এই পরিবর্তিত জীনটির প্রভাব কিন্তু প্রবল (Dominant) নয়, অধিকাংশ পরিবর্তিত জীন এর মত তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির। ফলে গ্রী পতকের দেহে বেখানে একা ক্রমোসোম একজোড়া আছে সেখানে যদি একটি একা ক্রমোসোমে স্বাভাবিক জীন এবং

শক্তটিতে পরিবর্তিত জীন থাকে তাহলে চোথের রঙ হবে লাল। যদি ছুইটি এক্স ক্রমোনোমেই এই পরিবর্তিত জীনটি থাকে তাহলে চোথের রঙ হবে লাল। পুরুষ পতকের এক্স ক্রমোনোমের ললী ওয়াই ক্রমোনোম। ওয়াই ক্রমোনোমে এই জীনটির ললী কোন জীন নেই। ফলে পুরুষ দেহের এক্স ক্রমোনোমে এই পরিবর্তিত জীনটি থাকলে পুরুষ পতকটির চোথ হবে লালা।



এক্স ক্রমোনোমের অধিকাংশ পরিবর্তিত জীনই পুরুষ দেহে পূর্ণ প্রকাশিত হয় কারণ সাধারণতঃ ওয়াই ক্রমোনোমে সদী জীন থাকেনা যে প্রতিরোধ করবে। ভাহলে সাদা চোধ স্ত্রী পতকের সকে স্বাভাবিক পুরুষ পতকের মিলনের ফলে জাতকেরা কি হবে? পুরুষ জাতকের হবে সাদা চোধ, স্ত্রী জাতকেরা হবে লাল চোধ এবং স্থী জাতকেবা হবে মিশ্র (Hybird) প্রাকৃতির।

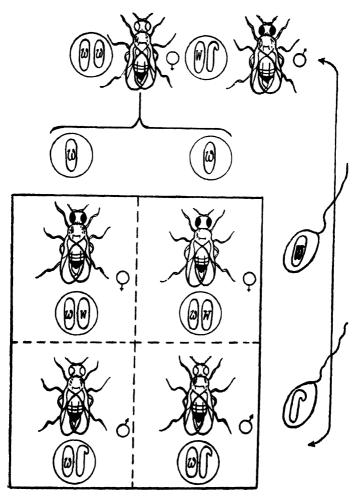

মানব দেহেও পুরুষের যৌন ক্রমোদোম এক্স এবং ওয়াই। মেয়েদের থাকে এক জোড়া এক্স ক্রমোদোম। বর্ণান্ধতা দোষ আদে এক্স ক্রমোদোমের একটি স্বাভাবিক জীন পরিবর্ভিত হলে। এই পরিবর্ভিত জীনটি তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির। দেইজন্ত মেয়েরা বর্ণান্ধ তথনই হবে বথন তার তুইটি এক্স ক্রমোনোমেই এই জীনটি পরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। পুরুবের এক্স ক্রমোনোমে পরিবৃতিত জীনটি থাকলেই সে বর্ণান্ধ হবে কারণ ওয়াই ক্রমোনোমে প্রতিরোধকারী স্বাভাবিক জীনটি নেই। যদি কোন মেয়ের একটি এক্স ক্রমোনোমে এই পরিবৃতিত জীনটি থাকে এবং অন্তটিতে থাকে

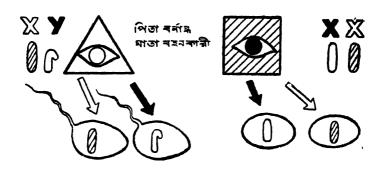

সন্তাবেরা



স্বাভাবিক জীনটি তাহলে দেই মেয়েটি নিজে স্বাভাবিক হলেও বৰ্ণান্ধতা বহন করবে ( Carrier ) কারণ স্বাভাবিক জীনটি প্রবল ( Dominant ) প্রকৃতির। এইবার ক্রমোদোদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে বর্ণান্ধত। জীন আদে এবং কিলাবে আদে অতি সহক্ষেই বোঝা যাবে।

হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা রক্তঝব। বোগ এমনি একটি রোগ যার উদ্ভব হয় একা ক্রমোসোমের একটি জীনএর পবিবর্তনে। রক্ত জমাট বাঁধে যে জিনটির প্রভাবে তাব পরিবতনেব কলে বক্ত জমাট বঁপার ক্ষমতা নই হবার ফলে এই রোগ হয়।

## রও বরা রোপ হিমোফিলিয়া

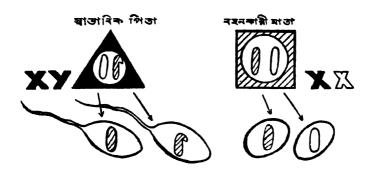

সন্ত্রানেরা

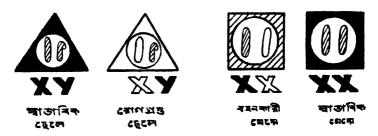

সাধারণ অবস্থায় কোথাও একটু কেটে গেলে রক্ত জমাট বেঁধে কেটে যাওয়া ধমনীর শাখাপ্রশাধার কাটা অংশটি বন্ধ করে দেয় ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়। রক্ত যদি জমাট বাঁধতে না পারে তাহলে সামাস্ত ক্ষত থেকে দেহের সমস্ত রক্ত নির্গত হয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

ওয়াই ক্রমোসোমে কোন প্রতিরোধকারী জীন নেই বলে পুরুষের দেহের একা ক্রমোসোমে এই পরিবর্তিত জীনটি থাকলেই রোগের প্রকাশ হয়। মেয়ের। সাধারণতঃ এই রোগ বহনকারী হয় এবং নিজেরা খাভাবিক হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই রোগ তথনই প্রকাশ পাবে যথন ছইটি এক্স ক্রমোসোমেই পরিবর্তিত জীন থাকবে। মাতৃদত্ত এক্স ক্রমোসোম পরিবর্তিত জীন বয়ে আনতে পারে কিন্তু পিতৃদত্ত এক্স ক্রমোসোম খাভাবিক জীন বয়ে আনে কারণ হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা রক্তরারা রোগ আছে এমন পুরুষ সাধারণতঃ সন্তানের পিতা হবার বয়স পর্যান্ত বাচেনা।

ওয়াই ক্রমোসোমে জীন থাকে খুব অল্ল। এর একটি জীনের পরিবর্তনে কানের উপর চুল জন্মায়। ওয়াই ক্রমোসোমে এই জীনটি আছে বলে পিতৃদন্ত এই চরিত্রটি শুধুমাত্র পুত্র সন্তানেরাই পেয়ে থাকে।

# জীব পম্ক বাহিত বংশধারা

এপর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি যে বংশধারা বহন করে নিউক্লিক এদিড়। কিন্তু বংশ ধারাক্ষক্রমের বিশ্লেষণে ক্রমোসোম এবং নিউক্লিক এদিড়ই কি দব কথা? তার বাইরে কোন কিছুই কি নেই যা বংশধারা বহন করতে পারে? এপ্রশ্লের উত্তরে আমরা বলব যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বংশধারা পরিবহনে ক্রমোসোম এবং নিউক্লিক-এদিড ছাড়াও অক্ত কিছু কিছু পদার্থ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এ ধরনের উদাহরণ প্রাণী জগতেও আছে, উদ্ভিদ জগতেও আছে। এমন উদাহরণও আছে যেখানে দেখা যায় যে বংশধারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে প্রাণকেন্দ্রের বাইরে অবস্থিত বল্পর প্রভাবে। দেখাবায় যে বংশধারা অক্লরণ করছে ক্রমোসোমের নয়, জীনের নয়, জীবপন্তের (Cytoplasm) প্রভাব।

বেধানে শুক্র কোষ ও ভিন্ন কোষের মিলনে জীবদেহের সৃষ্টি অর্থাৎ যৌন প্রজনন হয় সেধানে ভিন্নকোষ বয়ে আনছে জীবপক্ষের একটা বড় অংশ নায়ের দেহ থেকে। শুক্রকোষ পিতৃদন্ত ক্রমোসোমগুলি আনছে বটে কিন্তু জীবপক্ষ প্রায় কিছুই আনছেনা। যদি এমন হয় যে জীবপক্ষ বংশধারায় কিছু চরিত্র প্রভাবান্থিত করে তাহলে স্বভাবত:ই আমরা আশা করব সন্থান হবে মায়ের মতন কারণ নৃতন দেহের আদিকোষেব জীবপক্ষের প্রায় স্বটাই আসছে মায়েব দেহ থেকে। মাতৃধারাকুসারী বংশক্রম সন্তব হবে শুধুমাত্র জীবপক্ষ প্রভাবিত বংশধারার প্রভাবে। এর উদাহরণ উদ্ভিদ জগতেও পাওয়া যায়

শহা, কডি, ও শাম্ক জাতীয় প্রাণীতে এই ধরণের মাতৃধারা অনুসারী বংশক্রমের উদাহরণ পাওয়া যায়। জ্বলে পাওয়া যায় এমন একধরণের ছোট্ট শাম্ক লিমনিয়ার (Limnaea) কথা আমরা বলব। এদের অনেক প্রজাতিতে দেখা যায় বাইরের আবরণটি ডান দিকে ঘোরান অর্থাৎ আমরা যাকে বলি বামাবর্ত্ত (Dextral type of coiling) এবং ষেধরনের দেখা যায় খ্ব বেশী। এদের কোন কোন প্রজাতিতে দক্ষিণাবর্ত্ত (Sinistral type

of coiling) দেখা যায়—অর্থাৎ বাইরের আবরণটি বামদিকে ঘোরান, যা সচরাচর দেখা যায়না। দক্ষিণাবর্ত্ত প্রকৃতি সংখ্যায় খুবই কম পাওয়া বায়। আনেকে হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে ব্যবসায়ীরা দক্ষিণাবর্ত্ত শব্ধ খুব চড়া দামে বিক্রী করে,খাকে। খুব আর ভুই একটি প্রজাতিতে বামাবর্ত্ত এবং দক্ষিণাবর্ত্ত ভুই শ্রেণীই দেখা যায়। এই ধরনের একটি প্রজাতিতে (Limnaca peregra) দেখাযায় বামাবর্ত্ত দক্ষিণাবর্ত্তের তুলনায় প্রবল (Dominant) প্রকৃতির।



বয়কট, ডাইভার, গারস্টাং প্রমৃথ বিজ্ঞানীরা (Boycott, Diver, Garstang) এদের প্রজনন পর্ব্যবন্ধন করে এদের এই প্রকৃতির কথা

জানিষ্টেন। এদের প্রাণকেন্দ্রের কোন একটি জীন বামাবর্ত্তর জন্য দায়ী। এবং তার পরিবর্তিত রূপ (Recessive form) দক্ষিণাবর্ত্তর জন্য দায়ী। যদিও এই আবর্তন নির্ধারণ হয় প্রাণকেন্দ্র থেকে কিন্তু মূলতঃ তা পরিবহন করে জীবপছ। অর্থাৎ এমন দেখাযায় যে বাইবে থেকে দেখতে বামাবর্ত্ত এমন শন্থের বংশবরেরা দবগুলি হল দক্ষিণাবর্ত্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখায়াবে যে ঐ বাইরে থেকে দেখতে বামাবর্ত্ত শন্ধটিব প্রাণকেন্দ্রে তুইটি জীনই ছিল দক্ষিণাবর্ত্ত নির্ণয়কারী। অথচ দে নিজে বামাবর্ত্ত কাবণ তাব মাহের দেহ ছিল বামাবর্ত্ত প্রকৃতির এবং যে ডিমকোয় থেকে তাব জন্ম তা বন্ধে ওনেছে বামাবত্ত প্রকৃতির জীবপছ, যার প্রভাব থাকে দেহ গঠনের প্রথম দিকে অর্থাৎ যে সময় আবস্তনের দিক নির্ণয় হয়।

ক্র্যাম্পটন, কছলিন এবং অক্সান্তরা (Crampton, Conchlin & others) দেখিয়েছেন বে শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলনের পব ক্রন্ত কোষ বিভাঙ্গনের সময় বক্র পৃষ্টের (Spindle) কৌণিক অবস্থানের উপর আবর্তনের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে, এবং ত। হয় যৌন কোষেব মিলনেব পর প্রথম এবং ছিতীয় বিভাগের (Ist and 2nd Clevage) সময়। উদাহরণ দিয়ে দেখান যাক।

বামাবর্ত্ত হরেছে প্রবলপ্রকৃতিব জীন 'ক'
এর প্রভাবে নর। ডিছকোব বে জীব
পক্ষ এনেছে মারের দেহ থেকে তার
উপর মারের দেহেব জীন 'ক' এব
প্রভাব রয়েছে বলে। এদের নিজেদের
দেহের জীন এখন এদের নিজেদেব
দেহের জীব পক্ষ কে প্রভাবাধিত
করবে।

জীনেব প্রভাব কার্যাকবী হলে বামাবর্জ হওরা উচিত ছিল কারণ জীন 'ক' প্রবল প্রকৃতির। কিন্তু তা হলনা কারণ ডিবকোব যে জীবপছ এনেছে মারেব দেহ থেকে তাব উপর মারের দেহের থ জীনেব প্রভাব রয়েছে। সেইজক্ষ বর্ত্তমান দেহের প্রবল জীন ক এর প্রভাব কার্যকরী হলনা কারণ দেহ গঠন প্রথমে আরম্ভ হচ্ছে মারের দেহ থেকে আনা জীবপছ দিয়ে। বর্ত্তমান দেহের জীন এখন এই দেহের জীবপছকে প্রভাবাবিত (Conditioned) করবে।



এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে শন্থের আবত্ত নির্দ্ধারণে জীবপদ্ধ বাহিত বংশক্রম মাতৃধাবাব প্রতিষ্ঠা কবছে। দেখা যাচ্ছে যে সন্তান তার মায়ের ধারা অন্তদরণ কববে, পিতৃ পবিচয় যাই হোকনা কেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রজাতির শন্ধ (Limnaea peregra) উভলিন্ধ এবং এদের স্বতঃ মিলন অথবা পাবস্পবিক মিলন (Self or Cross fertilisation) ছুই-ই হয়।

এই উদাহবণে দেখা যাচ্ছে যে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জীনেব প্রভাব প্রধান নিয়ামক হলেও নিয়ন্ত্রণ পবিবহনেব কাজে জীনের ভূমিকা কিছু নেই জীবপদ্ধই পবিবাহী। জীনেব কাজ শুধু জীবপদ্ধকে নিদ্দেশিত (Conditioned) করে দেওয়া।

জীব বিজ্ঞানেব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থবই পবিচিত একটি প্রাণীর উদাহরণ আমবা উল্লেখ কবতে পাবি এবপব। মিষ্টি জলেব প্রাণী, থুব ছোট্ট প্রাণী প্যাবামিদিয়ামের ( Paramaecium ) প্রজনন তত্ত্বই আমাদের সাহাষ্য করতে পাবে জীবপদ বাহিত বংশধার। বিশ্লেষণে। ক্যালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানা

বিশ্ববিদ্যালয়ে লোনেবোর্থ এবং তাঁর সহকারীরা (Sonneborn atei 1949) পারামিনিয়ামের প্রকানন তত্ত্বের উপর এক চমকপ্রান গবেষণার বিবরর প্রকাশ করেন ১৯৪৯ সালে।

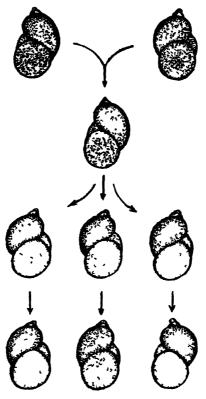

প্যারামিদিয়াম অবেলিয়াতে (Paramoecium aurelia) দেখায়য় একশ্রেণীর প্রাণী কিছু বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি কবতে পাবে। এর ফলে এদের কাছাকাছি থাকলে অন্য প্রছাতির প্যাবামিদিয়াম এবং প্যারামিদিয়াম অরেলিয়ার বিষাক্ততায়্রথমন শ্রেণীর প্রাণীগুলি মরে যায়। বিষাক্ত শ্রেণীর প্রাণীগুলি কিন্তু নিজেদের তৈরী এই বিষ নিজেরা প্রভিরোধ করতে পারে। প্রভিরোধক এবং অপ্রভিরোধ্য এই তুই শ্রেণীর প্যারামিদিয়ামে দেখায়ায় জীবপকে (Cytoplasm) কিছু পার্থক্য আছে। বিষাক্ত শ্রেণীর জীবপকে দেখায়ায় কিছু পুব ছোটু পদার্থ বার নাম দেওয়া হয়েছে কাল্লা বিন্দু (Kappa

Particles)। এই কালা বিলুক্তনি আকাৰে পুৰই ছোট এবং এক একটি, প্যারামিনিয়ামে এক হাজার পর্যান্ত পাওয়া বায়। বর্ণপ্রয়োগের বিশেষ পদ্ধতিতে (Special staining technique) এদের দৃশ্তমান করে তুলো গণনা করা বায়। প্যারামিনিয়াম অরেনিয়ার অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীর (Non resistant type) জীবপকে এই কালা বিলুক্তনি থাকেনা। প্রতিরোধ্য শ্রেণীর (Resistant type) প্যারামিনিয়ামের জীবপক্ষে অবস্থিত এই কালা বিলুক্তনি বিযাক্ত পদার্থ স্থান্ট করে।

জীবপক্ষে অবন্ধিত এই কাঞ্চা পদাৰ্থগুলি নিজেরা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে (Self Duplication) এবং কোষ বিভাগের সমন্ব সমান ভাবে ছড়িরে পড়ে জীব পরের সঙ্গে। এর ফলে ভবিশ্রৎ বংশধরেরাও তৈরী হয় বিষাক্ত শ্রেণীর। জীবপকে উপন্থিত এই কাঞ্চা পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে বংশাহক্রমিক ভাবে এবং বিবাক্ত পদার্থ সৃষ্টি এই প্রকৃতিও ছড়িয়ে পড়ে বংশাহক্রমিক ভাবেই। এই কাঞ্চা পদার্থের আকস্মিক পরিবর্ত্তন বা মিউটেশন (Mutation) ক্য় দেখাবায় এবং এর রাদায়নিক সঠনে পাওয়া বায় ডেসক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড বা ডি. এন. এ. (Desoxy-Rhibose nucleic acid or D. N. A.) প্রধান উপকরণ হিসাবে।

প্যারামিদিয়াম অরেলিয়ার প্রাণকেন্দ্রে দেখায়ায় একটি জীন আছে ধার কাজ হল। এই কালা পরার্থগুলির সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং এই জীন এর প্রভাবে সাই কিছু জৈব রদায়ন এই কালা পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি এবং সংখ্যা বৃদ্ধিতে (growth and multiplication ) সহায়তা করে।

কোন কোন বিজ্ঞানী অবস্থ মনে করেন যে এই কাপ্পা পদার্থ ছলি পাারা-মিসিয়ামের জীব পদে উদ্ভূত ও বংশাফুক্রমিক ভাবে আহরিত কোন পদার্থ নয়, এইগুলি একববণের পরভোজী (Parasite) যারা প্যারামিসিয়ামের দেহে আশ্রের নিয়ে তাকে বিযাক্ত (Kıller) করে তোলে। অবস্থ এই বিষাক্ততার প্রকৃতি মনে হয় ঠিক একটি রোগের মতই। নীরোগ দেহে এই বিষাক্ততা সংক্রোমক হতে পারে।

শংকামিত হবার পর কোন কোন-দেহে এরা বছনেদ বংশ বৃদ্ধি করার অংবার পায়। কাপ্পা পদার্থ পরভোজা (Parasite) এই ধারণা যাদ সভ্য হয় ভাংলে এই কাপ্পা পদার্থকে আমর। বলতে পারি একধরণের অভি স্ক্ষ্ম জীবার্ যারা অপ্রভিবোধ্য শ্রেনীর (১০০ resistant or Sensitive type)

শ্যারামিনিয়ামের পক্ষে ক্তিকর ( Pathogenic ) এবং নিজেরা নংখ্যা বৃদ্ধি ( Self duplication ) করতে পারে।

ৰদি বিবাক শ্ৰেণীর বা প্রতিরোধ্য প্রকৃতির (Killer or Resistant type) প্যারামিনিয়াবের সকে একটি বিবাক্ত নয় এমন শ্রেণীর বা অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির (Sensitive or non resistant type) প্যারামিনিয়াম শরেলিয়ার মিলন হয় তাহলে কি হবে? এর ফলাফল হতে পারে তু রকম।

- (১) মিলন বদি থ্বই অৱকণ ছায়ী হয় এবং জীব পছের কোন অংশ বছি একদেহ থেকে অন্ত দেহে ঘাবার হুযোগ না পান্ন তাহলে এই মিলনের পর আলাদা হয়ে গেলে অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীর থেকে জন্ম হবে অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির এবং অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির এবং অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির ১: ১ হারে।
- (>) মিলন যদি দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং জীবপক্ষ যদি সেই সময়ের ক্সবোপে এক দেহ থেকে অন্ত দেহে স্থানান্তরের স্থাপে পায় তাহলে অপ্রতিরোধ্য প্যারামিসিয়াম প্রতিরোধ্য বা বিষাক্ত শ্রেণীতে পরিণত হবে। এর বেকে পরবর্তী বংশে দেখায়াবে বিষাক্ত এবং বিষাক্ত নয় এই ছই শ্রেণী ১:১ এই অমুপাতে আসছে।



যেগানে প্রাণকেক্তে কাপ্প। পদার্থ সারক্ষণের জন্ত জীন থাক্ষেনা দেখানে জীবপত্তে কাপ্পা পদার্থ এলেও ত। স্থানী হবে না, নই হয়ে যাবে।

এবানে স্পট্ট দেবা যাচ্ছে যে জীব°ছ বংশক্রম নহন করতে পাৰে। বুদিও অধিকাংশ ক্ষেত্র জীন এবং নিউক্লিক এদিচই বংশধারা বহন করে, জীব পদ্ধের ভূমিকাও দেবা বাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখবোগ্য।

## আকস্মিক পরিবর্তন

১৯০১ সালে ভারীন (Devries 1901) একটি নৃতন কথা ব্যবহার কবলেন মিউটেশন (Mutation or Sudden change) যার আর্থ হল আক্রিক পরিবর্ত্তন। কোষবিজ্ঞান ও বংশধারা এবং বিবর্ত্তন বাদ্বের তত্তে এই ছোট কথাটি এক নৃতন অধায়ের স্কুচন। করল। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে নৃতন চরিত্রের উদ্ভব অপবা কোন চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় কেন? ভারীন (Devries) বললেন বংশাছক্রমিক চরিত্র শুলি নিয়ন্ত্রণ করে যে সমস্ত পদার্থ তাদের মধ্যে কোন আক্রিক্রন ইত্যাদির ছল্প দায়ী। ধেমন লাল রভের ছল দিছে এমন একটি গাছে বংশাছক্রমিক ভাবে লাল রভের ফুল দিছে এমন একটি গাছে বংশাছক্রমিক ভাবে লাল রভের ফুল হিছে, হঠাৎ দেখাপেল ভাব বংশধরদের মধ্যে কোন একটিগাছ অল্প রভের ফুল দিছে, হয়ও সাদা রভের এবং এ গাছটি ভারণর বেকে বংশালক্রমিকভাবে এই সাদা রভের জুলই দিয়ে ঘাবে যাবে যাবে যাভাটি ভারণর কোন পরিবর্ত্তন আছে।

প্রকৃতিব নিজম নিয়মে এরকম হয় কিন্তু এত কম হারে হয় যে এর আগে আর কেউই তা কক্ষা করেননি। ছাত্রীদ বললেন প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে প্রকৃতির নিজম নিয়মে কবন কবন এমনি আকম্মিক পরিবর্ত্তন দেখা ষায় এবং ঐ পরিবর্ত্তীত অবস্থা বংশাস্থক্তমের ধারা অস্পরণ করে যতক্ষণ না আবার কোন পরিবর্ত্তন বা মিউটেশন আদে। এই মিউটেশন বা আকম্মিক পরিবর্ত্তনই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে এত বৈচিত্র স্ক্রীর কারণ।

একই প্রঞ্জাতির সন্ধান সন্থতির মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্রই (Variation)
ধে বিবর্ত্তনবাদের গোডার কথা একথা প্রথম কল্পনা কারণ চার্লস ডারউইন।
তার বিবর্ত্তনবাদের তত্ব ডিনি তৈরী করেন বছ প্রাণী ও উদ্ভিদ্বের প্রজাতির
বৈচিত্র ও ডার প্রয়োজন বিশ্লেবণ করে। ডারউইনের বক্তব্যছিল হে একই
প্রজাতির সন্ধান সন্থতিদের মধ্যে বছ বৈচিত্র দেখা বায়। ডাদের প্রকৃতিগভ
এই বৈচিত্রের কিছু তাদের জীবন ধারনের জন্ত অপরিহার্ঘ্য হয়ে ওঠে এবং
সেই সব গুণাবলী বাদের নেই জীবন সংগ্রাহে ভারা জন্মী হয় না। প্রকৃতির

নির্বাচনে (Natural Selection) স্থান পার তারাই জাবন সংগ্রামে (Struggle for existance) জরী হ্বার বোগাতা বাদের আছে। বেমন মন অরণ্যে কোন গাছের তলায় বীঞ্চ পড়ে অসংখ্য চারা জন্মাল। এর সবগুলিই কিন্ত মহীক্ষহে পরিণত হবেনা। তার কারণ কতকগুলি চারা স্কল্প পরিসরে জীবন ধারণের উপবোগী বান্ত সংগ্রহে সক্ষম এবং আরো অনেক গাছ ও লতা পাতার কাঁকে উপরদিকে বেডে উঠে স্বর্ধ্যের আলোব স্পর্ন পাবার জন্ত বে বোগাতার প্রয়োজন সেই বোগাতাব অধিকারী। ফলে এরাই প্রকৃতির ককণা লাভে সমর্থ হবে। অন্যান্ত চারাগুলি বাদের এই সবগুনগুলি নেই তারা পর্যাপ্য খান্ত, স্ব্যালোক ইত্যাদির অভাবে অকালে বিদায় নেবে।

একই প্রজাতির বিভিন্ন সন্তান সন্ততির মধ্যে এই যে গুণগত পার্থকা বা বৈচিত্র এব কারণ কিন্তু ভারউইন জানতেন না। তাই জার বিবর্ত্তন বাদেব ভত্তে অনেক প্রশ্নের অবকাশ ছিল। ছাত্রীস বললেন এই বৈচিত্র বা গুণগক পার্থকা হল আকন্মিক পরিবর্ত্তনের ফল। প্রকৃতিতে এই পরিবর্ত্তন আমে অভ্যন্ত কম হারে। ছাত্রীসের এই আবিদ্ধাবের ফলে বিজ্ঞানীদের চিস্তাধারার একটা নূতন পথ বুলে গেল। বিজ্ঞানীরা দেবলেন যে আকন্মিক পরিবর্ত্তন বা মিউটেশনের হার অভ্যন্ত কম বলেই একই প্রজ্ঞাতির বংশধারায় বিভিন্ন বৈচিত্র আদে অভ্যন্ত ধীর গতিতে এবং দেই ছনাই নৃতন প্রজ্ঞাতির উত্তব এবং ক্রমবিবর্ত্তন এত দীর্ঘ ও শ্বথ গতিতে হয়।

ভ ত্রীপ ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীদেব কাছে প্রাণী ও উদ্ধিদ দেহের কোষ বা দেবের ( Cell ) আভান্তরীণ ক্রীয়াকলাপের অনেক কিছুই তথনো অজ্ঞাত ছিল কারণ কোষ বিজ্ঞান ( Cytology ) তথনো শৈশক অবস্থা পার হয়নি। দেহের প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে কোথায় কি বৈপ্রবিক পবিবর্ত্তন ঘটছে যার জন্য এই আকম্মিক পরিবর্ত্তনের বহি: প্রকাশ হয় নৃতন চরিত্রের উদ্ভবে, তা তাঁদের জানা ছিলনা। মূল কারণের সন্ধান পেতে সময় লাগল আবো বেশ কিছু দিন।

আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) তুই শ্রেণীর হতে পারে (১) ক্রমোন সোমের দেহের স্থুল পরিবর্ত্তন (২) স্ক্রম পরিবর্ত্তন, জীনের মৌলিক গঠনের পরিবর্ত্তন। সাধারণ ক্রমোসোম গুলির আরুতি এমন এবং আকারে এড ছোট বে খব সামান্য কোন পবিবর্ত্তন লক্ষ্য করা খুব কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। আকৃতি ও দৈর্ঘোর খুব বত রক্ষ্যেব পরিবর্ত্তন আম্বালক্ষ্য করতে পারি। বিভিন্ন প্রজননের মাধামে বংশধারা অনুশীলন করে আনরা ব্রতে পারি ছে বংশধারা পরিবাহী পদার্থের কোষাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিছ কি নে পরিবর্ত্তন ? ক্রমোলোমের দেহে অভিস্ক পরিবর্ত্তন অনেক সময় আমরা আমাদের আয়জাধীন পদ্ধতিতে ধরতে পারি না। মনে করি জীনের মৌলিক গঠনের কোন পরিবর্ত্তন। যে সব প্রাণীতে অবস্থ লালাগ্রন্থি ক্রমোলোম দেখা বায় সেই সব প্রাণীতে ঐ বিশেষ প্রেণীর ক্রমোলোমের বিশাল দেহ ও রেখা চিহ্নিত অংশে ধূব সামানা পরিবর্ত্তনও ধরতে পারি। কিছ সব প্রাণীতে ভাসন্তব নয়।

স্ক্র পরিবর্তন জীনের সৌলিক পঠনের পরিবর্তন। আমরা এ পর্যান্ত জ্ঞানি এবং আজ পর্যান্ত বহু বিশ্লেষনের সন্ধ্রীন হয়েও এ ধারণা এখনো সভ্যান্ত হের আছে বে জীন গুলি ক্রমোনোমের দৈর্ঘা অন্থলারে পর পর সাজান থাকে। একের প্রভাবের উপর নির্ভন্ন করে কোন না কোন চরিত্র। এই জীন শুলি অভ্যান্ত স্থান্থী প্রকৃতির, সহজে এদের পঠনের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় এবং এরা হবহু নিজেদের অহকৃতি প্রস্তুত করতে পারে কোষ বিভাজনের সময়ে।

বংশবারা পরিবাদী পদার্থ অত্যন্ত ছায়ী এবং রক্ষণনীল প্রকৃতির হলেও কোন কোন দমরে দেখা বার যে আক্ষিক পরিবর্তনের ফলে তার মৌলিক গঠনের পরিবর্তনের ফলে নৃতন জীনটি তার আগের অপারবর্তীত অবস্থার থেকে পৃথক হয় এবং বে চারত্র তার প্রভাবের ফলে ক্ট দেই চরিত্রেরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়।
নৃতন জীনের কার্য্যবারা নৃতন পদ্ধতি অন্ধরণ করে এবং এই নৃতন জীন কোষ বিভাজনের সময়ে তার নৃতন রূপেরই অন্থক্তি কৃষ্ট করে চলে যতদিন না আবার কোন পরিবর্তন আগে।

শাক্ষিক পরিবর্ত্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে এমনিও ইতে পারে
শাবার গবেষণাগারে আমরা স্টে করতেও পারি। এই আক্ষিক পরিবর্ত্তন
কেন হয় কি ভাবে, হয় এর সঠিক কারণ সন্তবতঃ আছেও আমাদের জ্ঞানা।
ভাপমাত্রার পরিবর্ত্তন জীনের রাসায়নিক সংগঠনে পরিবর্ত্তন আনতে পারে।
বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থও এই পরিবর্ত্তন আনতে পারে। বিভিন্ন রশ্বি
প্রয়োগেও এই পরিবর্ত্তন আসতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে ঠিক কি
কারণে আক্ষিত্বক পরিবর্ত্তন আনে ভা আছে। আমাদের জ্ঞানা। প্রকৃতিতে
মহাজাগতিক রশ্বির অনুষ্ঠ প্রভাগ (Cosmic rays) আমাদের উপর স্ব

.লমর পড়ছে। প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্তনের (Mutation) কারণ তা ইডেপারে এমন করনা অধাডাবিক নয়। কিন্তু বিলেশণ করে দেখা গেছে বে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমান অত্যন্ত কম এবং প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্তন আনবার পক্ষেতা পর্যাপ্ত নয়। অন্ত কোন কারণ অবশ্রই আছে।

কোন কোন জীন জন্যগুলির তুগনার পরিবর্তীত হয় সহজে। এদের বলা হয় পরিবর্ত্তনীর (Mutable) জীন। কোন কোন জীন জন্য জীন গুলির পরিবর্তীত হবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন প্রাণীদেহে বিভিন্ন জীনের পরিবর্ত্তীত হবার ক্ষমতা এক নয়। বংশধারাশ্রয়ী বৈচিত্তের মূলকারণ হল জাক্ষ্মক পরিবর্ত্তন।

পোন্ড স্মিডটের ( Goldschmidt ) ধারণা ছিল বে জীনের পরিবর্ত্তন বলে কিছু নেই দবই ক্রমোসোমের দেহের স্কম্ম পরিবর্ত্তন বা আমাদের সম্ভাব্য পদ্ধতিতে ধরা সহজ্ব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধারণা সত্য হলেও এই ধারণা সর্ব্তর সভা বলে আমরা মেনে নিডে পারিনা।

ক্রমোন্যেমের সমস্ত অংশটাই বদি একই রক্ষের হত তাহলে তার কোথাও সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন হলে কোন চরিত্রের পরিবর্ত্তন সম্ভব হত না। কিছু ক্রমোন্যেমের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন অংশের প্রকৃতি বদি বিভিন্ন হয় তাহলে কোন অংশের সামান্য পরিবর্ত্তনই কোন চরিত্রের উল্লেখবোগ্য পরিবর্ত্তন আনতে সক্ষম। অতএব ক্রমোন্যেমের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন অংশের পার্থক্য আছে। এই বিভিন্ন অংশ এল কি ভাবে ? আমবা মনে করি বিভিন্ন আক্ষিক পরিবর্ত্তনের ফল।

কোন জীন বর্ত্তবান অবস্থা থেকে কোন পরিবর্ত্তীত রূপ স্থমন নিজে পারে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে; তেমনি আবার কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে সেই আগেকার অবস্থা ফিরে পাওয়াও (Back mutation) সম্ভব। অবশ্ব বেধানে ক্রমোনোমের কোন অংশ নষ্ট হয়ে যায় (Delition) সেখানে এই ভাবে আগের অবস্থার ফিরে আসা সম্ভব নয়।

১৯০১ সালে গুল্রীস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আক্ষিক পরিবর্ত্তনের তথা পরিবেশন করার পর এই বিষয়ে আরো আক্র্নীয় তথ্য সরবরাহ করলেন মরগ্যান ও তাঁর ছাত্ররা (T. H. Morgan & his school) ১৯০৯ সাল থেকে। মরগ্যানের কাজ ছিল এক ধরনের পতক্ষের উপর। লাল চোধ ছোট্ট এই পভক্ষি ফলের উপর ধুব দেখা বার। ফলের গছে এরা আকৃষ্ট হয়। এই পৃতকটির নাম জুলোফিলা ধার বিভিন্ন প্রজাতির উপর অসংখ্য গবেষণা আজ পর্যান্ত হয়েছে। মরগ্যান ও তার ছাত্তেরা এই প্তক্তের অসংখ্য উদাহরণ পরিবেশন করলেন যার মূল কারণ হল আকম্মিক পরিবর্ত্তন।

ভুনোফিলা পতকে সর্বপ্রথম বে চরিত্রটির আকম্মিক পরিবর্জন লক্ষাকরা হয় সেটিংল চোথের রঙ। ১৯০৯ সালে মরগ্যানের সবেষনাগারে অসংখ্যা লালচোধ ভুনোফিলা পতকের মধ্যে একটি সাদাচোধ পুরুষ পতক পাওয়া বায়। মরগ্যান দেখলেন বে ভুনোফিলাতে চোখের সাদারঙ একটি লিকাল্রমী চরিত্র। ঐ সাদা চোথ পুরুষ পতকটির বংশধারা অফুশীলন করে সহক্ষেই একটি বিশুদ্ধ শেলীর সাদা চোথের পতকের গোষ্টি পাওয়া গেল। এরপর ক্রমশঃ মরগ্যান ও তার ছাত্ররা আরো অসংখ্য এই ধরনের উদাহরণ উপস্থিত করলেন।

১৯২০ সালে মূলার প্রকাশ করলেন যৌন ক্রমোসোমে আকস্মিক পরিবর্জন নির্পরের তথা। মূলারের (H. J. Muller 1920) পছতি অফুলারে ছুলোফিলা পতকে যৌন ক্রমোসোরের জীনের পরিবর্তন নির্ভূলভাবে হিসাব করা যায়।

ম্যলারের পদ্ধতিকে বলা হয় দি এল বি প্রথা। সি এল এবং বি হল ছুলোফিলার এক ক্রমোসোমের তিনটি পৃথক জীন। 'সি' হল একটি বিপক্টীড ক্রম বার প্রভাবে ক্রমোসোমে আরকোন ভালা গড়া হয় না (No Cross over); 'বি' হল একটি জীন বার প্রভাবে ড্রমোফিলা পতকের চোঝের আরতি হয় একটি রেবার মত। এই চরিত্রটি প্রবল (Dominant) প্রকৃতির কাজেই বাইরে থেকে সহজেই বোঝ বায়। 'এল' হল একটি জীন (Leather gene 'L') বার প্রভাক্ষ প্রভাবের ফল হল মৃত্যু। এই জীনটির প্রভাব তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির।

বেবা আকৃতির চোথের (Bar eyed) একটি ডুলোফিনা স্ত্রী পডকের সংক্ষ একটি স্বাভাবিক চোথের ডুলোফিলা পুরুষ পডকের মিলন করা হল। ঐ পুরুষ পডকটিতে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়েছিল। এদের মিলনের মধে স্টে স্ত্রী পডক গুলির অর্জেক হল রোগা আকৃতির চোথের অর্জেক হল স্বাভাবিক চোথের। পুরুষ পতক গুলির অর্জেক হল স্বাভাবিক বাকি অর্জেক বাঁচল রা। বে পুরুষ পডক গুলি মরে গেল সেগুলি রেখা।প্রাকৃতির চোথের। স্পর্থাৎ এরা মারের দেহের দিন এলন বি ক্রমোলোমটি পেয়েছে। পিতৃবংশের গুরাই ক্রমোলোমে 'এল' জীনটিকে প্রতিরোধ করার হত কোন জীন ছিলনা। প্রথ পড়ক ওলির যে অর্থেক ওলি যাভাবিক হয়ে বেঁচে রইল ভারা মায়ের কেই থেকে যাভাবিক ক্রমোসোমটি পেয়েছিল। ত্রী পভরের অর্থেকে সি এল বি ক্রমোসোম পেয়ে রেখা চোখ নিয়ে জন্মাল। এরা কিন্তু বেঁচে রইল কারণ পিতৃবংশ থেকে বে ক্রমোসোমটি পেয়েছে সেইটি স্বাভাবিক ক্রমোসোম এবং এল জীনের প্রতিরোধক স্বাভাবিক জীন আছে। এই ক্রমোসোমটি রক্ষন রক্ষি গ্রহণ করলেও এখন পর্যান্ত কোন জীনের পরিবর্ত্তন হয়নি।

এইবার এই পরীক্ষার দিতীয় স্তরে রেখা প্রকৃতির চোখের স্বীপভঙ্গ দার একটি ক্রমোসোম রঞ্জন রশ্মি গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে মিলন করা হল স্বাভাবিক একটি পুরুষ পতত্বের। এদের সন্তানদের মধ্যে দেখা গেল শ্রীপতত্বের অর্জেক রেখা প্রকৃতির চোখের, অর্জেক স্বাভাবিক। পুরুষ পতত্বে অর্জেক বাঁচেনা তারা রেখা প্রকৃতির চোখের। বাকি অর্জেক স্বাভাবিক চোখেব কিছু এরা একটি এক্স ক্রমোসোম পেয়েছে হা রঞ্জন রশ্মি গ্রহণ করেছে। এই ক্রমোসোমে যদি আকশ্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে তা হলে প্রাণ শক্তি রক্ষার জীনটি পরিবর্ত্তীত হয়ে 'এল' জান অর্থাৎ মৃত্যু বাহক জীনে পরিণত হবে যার প্রতিরোধক ওয়াই ক্রমোসোমে নেই ফলে এরাও বাঁচবে না। এই পরীক্ষার বদি পুরুষ পতত্ব গুলি সবগুলিই মরে যায় তাহলে বোঝা ঘাবে রঞ্জন রশ্মি প্রকৃত্ত ক্রমোসোমটিতে জীনের আকশ্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) হয়েছে।

ম্লার ১৯২৭ সালে প্রকাশ করলেন তার যুগান্তকারী আবিছার আকৃষ্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগে গবেষনাগারে স্পষ্ট করা সম্ভব। পরবর্ত্তীকালে আরো দেখা গেল যে রঞ্জন রশ্মিই শুধু নয় আলফা, বিটা, পামা রশ্মি এবং অতিবেগুনী রশ্মির প্রয়োগেও জীনের এবং:ক্রমোসোমেব পরিবর্ত্তন সম্ভব।

আমরা জানি বে প্রত্যেক পরমাণুর ( Atom ) মূল কেন্দ্র পশুটিভ চার্জ 
যুক্ত এবং তার বাইরে চারপাশে একদারি নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেক্টন থাকে।
এই পঞ্চিত এবং নেগেটিভ চার্জ দর্বনা সমতা একা করে চলে এবং পরমাণ্
গুলিতে পলিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের পরিমান সমান থাকে। ধ্যন অদৃশুরশ্মি
জীবকোবের মধ্য দিয়ে খুব ফ্রুত ধায় তথন পরমাণু থেকে বাইরের অংশের
কিছু ইলেক্টন করে যায় এবং ঐ অদৃশু রশ্মির শক্তি প্রধাণতঃ এই ভক্ত নিংশেষ
হয়ে বেতে থাকে। পরমাণুর দেহ থেকে কিছু ইলেক্ট্রন করে গেলে নেগেটিভ
চার্জ কম হয়ে বায় কলে পরমাণু তথন পজিটিভ চার্জ বহন করতে থাকে।

পারমানবিক অবস্থার এই পরিবর্তন ক্রমোনোমেও হয় বধন ভার মধ্য দিবে অনুত্র রশ্মি যায়। পারমানবিক অবস্থার এই পরিবর্তনের সময় রাসায়নিক গঠনেরও কিছু পরিবর্তন অবস্তারী। ক্রমোনোম এবং ভার অংশ জীনের আভ্যন্তরীণ ক্রম রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেই স্তন স্থতন চরিত্রের উত্তব হর বার নাম ভালীব দেন আক্ষিক পরিবর্তনে ।

অনুষ্ঠ রশির প্রবোগের ফলে বে পরিবর্তন (Mutation) হয় তা নির্জয় করে জীব কোষ ঐ রশ্মি কতটা গ্রহণ করল তার উপর সময়ও দ্রংছের উপর নয়। কোন কোষ ১০০ তাপ রশ্মি (100 runitor Roentgen Unit) গ্রহণ করল এক ঘন্টায় এবং কোন কোষ ঐ পরিমাণ রশ্মি গ্রহণ করল পাঁচ ঘন্টায় এবংর মধ্যে জীনের পরিবর্তন বা ক্রমোসোমের বিকৃতি ইত্যাদি দেখা বাবে একই অন্থপাতে। জীব কোষ অনুষ্ঠ রশ্মি কতটা গ্রহণ করেছে ভার উপরেই এই প্রভাব নির্জর করবে।

ম্।লারের পরীকার মাধাম ছিল ডুলোফিলা পতক। ১৯২৭ নাল ম্।লার তার এই তথ্য প্রকাশ করলেন। ঐ সময়ই আর একজন বিজ্ঞানীও নিজন ভাবে এই একই তথ্য আবিদ্ধার করেন উদ্ভিদে তাঁর নাম স্টেডলার। জিনি তাঁর প্রেয্বার ফল প্রকাশ করেন ১৯২৮ সালে।

লেহের যে কোষ গুলিতে অদৃশ্য রশ্মি প্রয়োগ করা হয় ওধু মাত্র সেই কোষ গুলিতেই ক্রমোদোম ও জীনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) হয়। ডু:সাফিলা পতকে এ তথ্য প্রমাণ করে কার্কিস (Kerkis 1935)

জীবকোষে রঞ্জন রশ্মির প্রভাব স্থাবিদ্ধারের অল্প পরেই স্থানীনার্স (Alten burg) আবিদ্ধার করলেন ধে অতি বেগুনী রশ্মি ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) আদতে পারে। অতি বেগুনী রশ্মির (Ultra violetray) অবশ্র দেহকোষ ভেদকরার শক্তি এত কম ধে দেহের বাইরের স্থাবরণীতেই তা টেনে নের ভিতরের কোষগুলির অভ্যন্তরে তা পৌছোষ না। অন্টেনবার্গ দেই জন্ম ভুলোফিলা পতকের ভিষের উপর এই রশ্মি প্রয়োগ করেছিলেন।

রঞ্জন রশার ত্লনায় অভিবেশুনী রশার শক্তি অনেক কম এবং তরজের দৈখ্য অনেক বেশী হলেও জীন ও ক্রমোসোম গৃই এরই আক্ষাক পরিবর্জন অভিবেশুনী রশার প্রভাবে হয় :

### রাসায়নিক পরার্থের প্রভাবে আকৃত্মিক পরিবর্ত্তন :---

নিউরোম্পোরা ছত্তাকে ডিকি, ক্লেলাও, এবং লোৎস (Dickey, Cleland, and Lotz) দেখিছেছিলেন বে রাণায়নিক মাধ্যমে এই ছত্তাকশুলি জন্মার ভার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জৈবরপারন (Organic Peroxide) প্রয়োগ করনে এই ছত্তাকে আকল্মিক পরিবর্তনের (Mutation) হার বেড়ে বার।

ওরেদ্ এবং হাদ্ (Wyss & Haas) দেখিরেছেন বে বিভিন্ন জীবাপুর (Bacteria) খাছ হিদাবে বে রাদায়নিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয় দেই রাদায়নিক মাধ্যমটিতে বদি অতি বেগুনী রশ্মি প্ররোগ করা হয় ভাহলে জীবাপু গুলিতে আক্ষিক পরিবর্তনের হার বৃদ্ধি হয়। এর কারণ অবশ্র অতি বেগুনী রশ্মির প্ররোগে ঐ রাদায়নিক মাধ্যমে কিছু জৈব রদায়ন (Organic Peroxide) সৃষ্টি হয় বার প্রভাবে জীবাপুগুলিতে আক্ষিক পরিবর্তন (Mutation) আসে।

সবচেৰে শক্তিশালী রাদায়নিক পদার্থ বা জীবকোবে আকৃত্মিক পঢ়িবর্ত্তন জানে তা হল মান্টার্ড স্যাদ [ Mustard gas (Cl CH, CH, ), S] এবং এ তথ্য জাবিষ্কার করেন অরবাধ এবং রবদন ( Auer bach & Robson ) ১৯৪৯ দালে।

জীবাণুর দেহে (Bacteria) আকস্মিক পরিবর্ত্তন আনে এমন আনেক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় বেমন বোবিক এসিড, এমোনিয়া, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ল্যাকটিক এসিড, ফরমিক এসিড, কপার সালফেট, ফেনল ক্ষরমালডিং।ইড প্রভৃতি।

#### ভাপ মাত্রার প্রভাব : -

উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগে আকম্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু এত কম হাব্রে বে সহজে তা নির্ণয় কর। কঠিন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন অতি নিয় তাপ মাত্রার প্রভাবেও ঘঠছে।

আকস্মিক পরিবর্ত্তনকে তাহলে আমরা আরো দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ( Spontaneus Muta-4ion ) বার সঠিক কারণ আফো আমাদের অজানা। (২) গবেষণাগারে বিভিন্ন মাধ্যম বেমন কোন অনুশ্য রশ্মি, রসান্ধম অথবা বিভিন্ন তাপ মাজার প্রয়োগে স্ফট করা পরিবর্ত্তন (Induced Mutation) বার অনে কাংশই গবেষকের নিয়ন্ত্রণে।

ক্রমবিবর্ত্তন ঘটে বিভিন্ন বৈচিত্তের সমন্বরে। সেই বৈচিত্তের সরবরাহ প্রকৃতি এই আকম্মিক পরিবর্ত্তনের সাহায্য করে। বিবর্তন বাদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশে আকম্মিক পরিবর্ত্তন ভাই অভ্যস্ত প্রয়োজনীয়।

# জীন ও তার অংশ

कीन करमातास्य अकृष्टि व्यन्त। नामना त्वार्थ प्रथए पाइना মাইকোদকোপে আন্দান্ত করা সম্ভব নয়, দেখা সম্ভব নয়, ছবিভোলা অসম্ভব, জনুডার অন্তিত্ব আমরা বুঝি; প্রমাণ করতে পারি তার অবস্থান, হিসাব ৰরতে পারি একজীন ধেকে অন্ত জীনের চরত বিভিন্ন প্রজনন চক্রের হিদাব নিকাশে সেই হিদাব ধরে ক্রমোদোমে জীনের অবস্থান অহুষায়ী ক্রমোদ্যোমের মানচিত্রও তৈরী করা যায়। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা किन (व वरमधाता পরিবহনের কাতে সবচেয়ে ছোট্র বস্তুটি হল একটি জীন। সব জানের আকার সমান নয়। কোনটি আকারে খুব ছোট, কোনটি বেশ বঙ। সব জীনের প্রকৃতিও একনয় ৷ কোনটি একক প্রভাবে উল্লেখ বোগ্য নিয়ন্ত্রনের অধিকারী, কোনটি বছজনের সংখ সম্মিলিত প্রভাবে কিছু নিয়ন্ত্রন করে কোনটি আবাব একাধিক নিয়ন্ত্ৰণ কাজের সঙ্গে জড়িত। আমাদের ধারণা ছিল বে ডেসল্লিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড ধার মূল উপাদান, সেই জীনই হল বিশেষত নিষ্মত্রণে স্বচেমে ছোট্ট অংশ। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এদেছেন খারো কিছুদ্র। কিছু প্রমাণ পত্র ভিত্তিকরে গড়ে উঠেছে अंदित नृजन शावना त्व कौरनत विভिन्न चः न चाटक शावन काक रल जिन्न जिन **भगार्य**।

বেনজের ১৯৫৫ সাল থেকে তার স্থাীর্ঘ অফ্নীলনে (S. Bengeretel 1955, 57, 58, 61) ভাইরাদের বংশ ধারার আকস্মিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণে এই ধারনার উপনীত হন যে জানের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের জন্ম দারী। বেনজের এর বেশ্লেষণ অফ্সরণ করলে দেখা যায় যে জানের একটি অংশ সব কিছু কাজ কর্মের জন্ম প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী (functional unit) বলাচলে। বেনজের তার নাম দিলেন সিস্টন (Cistron)।

ষদিও সিস্ট্রন জীনের একটা অংশ তবুও সিস্ট্রন কে বেশ বড় অংশ ধরা যায় কারণ একটি সিস্ট্রনে আক্সিক পরিবর্তন ঘটে এমন অংশ বেশ কিছু পাওয়া বেতে পারে, এবং ক্রমোলোয় ভাষা গড়ার সময় স্থান পরিবর্ত্তন ( Recombination ) করে এমন স্থাপত বেশ কিছু বাকছে পারে।

বেনজের তাঁর এই বিশ্লেষণে স্থান পরিবর্তনে সক্ষম ক্ষুত্রতম খংশকে চিহ্নিত করলেন বেকন (Recon) নামে। বেকন হল সবচেয়ে ছোট্ট খংশ বা ক্রমোনোম ভালার ফলে স্কটি হতে পারে। ভার চেয়ে ছোট খংশ আর জালা বায় না। বেনজের আরো চিহ্নিত করলেন মিউটন নামে একটি খংশ বা হল সবচেয়ে ছোট্ট খংশ বার আক্ষিক পরিবর্ত্তন (Mutation) হছে পারে। এই রেকন এং মিউটনের আয়তন এর আক্ষাক ও বেনজের দিয়েছেন। এই সবই ভেসজিরাইবােজ নিউক্লিক এসিড বা ভি এন এ দিয়ে গড়া। 'ভি এন এ'তে নিউক্লিওটাইড জোড়া বাহে জোড়া নিউক্লিওটাইডের অর অভিমত এই মিউটন এবং রেকন একজোড়া বাহু জোড়া নিউক্লিওটাইডের চেয়ে বড় হতে পারেনা।

বেনজের এর বিশ্লেষণে আমরা জীনের ভিনটি খংশ দেখাছ।

- )। कर्च दाख चक्क -- मिन्हेन।
- ২। সবচেৰে ছোট আক্ষিক পরিবর্ত্তনশীল অংশ-মিউটন।
- ७। नव ट्राइ द्वां विनिमद्य योत्रा चः म-द्रक्त ।

জীনের এই অংশগুলি চিহ্নিত করা বে তথু ভাইরাসেই বার তা নয়,
ব্যাকটিরিয়া এবং অক্সান্ত সব শ্রেণীর উন্নত ধরনের প্রাণীতেও বার। জীনের
প্রভাব হল বহুমুখী এবং এইসব কিছু প্রয়োজন বে এবটি ক্ষুত্র আংশের
বার। মেটান সম্ভব হ'তে পারেনা তা অতি সহক্ষ সত্য। বংশধারা পরিবহনের
পূর্ব দায়িত্ব পালনের কাজ একটি মাত্র ক্ষুত্রম অংশের ওপোর সম্পূর্ব
নির্ভরশীল হতে পারে না। বেমন পদার্থের ক্ষুত্রম অংশ হিসাবে প্রথমেচিহ্নিত করা হয়েছিল পরমায়কে, এখন আবার আনরা ভার আরো তিনটি
অংশ নিউট্রন, প্রোটন, ইলেক্ট্রন জানি; ঠিক সেই রক্ষ ভাবেই আমাদের
জীন সম্পর্কে যে ধারনা আগে ছিল এখন ভার বিকাশ হয়েছে আরো গভীরে,
ভীন এর অংশ সিন্টন বেকন যিউটন এর পরিচিতির মাধ্যমে।

জীন সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এখন ভার পরিচয় আহো বিস্তৃত হল। যেমন ধংা বাক যে একটি জীন আমরা জানি কে জতি ফ্রত হারে স্থান বিনিষয়ে সক্ষম—আবার এও জানি হে ঐ জীনটি বৃহহারে আক্ষিক পরিবর্তনে সক্ষম—আবার এও জানি বে ঐ জীনটিই একটি উল্লেখ বোগ্য ভৈব রদায়ন স্বাষ্ট করে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহাব্য করে। এখন এই তিনটি কাফ বে একই অঞ্চল থেকে হচ্ছে তা নয়। বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন কাজের কল্প দায়ী।

কীন সম্পর্কে ধারনার এই বিভৃতি সংবহণার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। বিজ্ঞানীরা এখন বিভিন্ন কাজকর্মে জীনের নিয়হণ যে কিভাবে কাজ করছে, কোথার করছে এবং কেন করছে ভার অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে চলেছেন। নূহন থেকে নৃতন তম তথাের বিশ্লেষণে দেখা যাছে যে জীন এবং ভার বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম এক স্বশুমাল যান্ত্রিক পছতিতে ধাপে ধাপে নিয়ন্তিত হচ্ছে।

জীন কিভাবে কাজ করে তার সম্বন্ধে স্বচেরে আধুনিক ধারণা বা এখন গড়ে উঠেছে তা হল অপেরন (Operon) পছতি। জীব কোষের বিভিন্ন উপাদান তৈরী করা ভীনের একটি প্রধান কাজ এ তথ্য আমরা জানি। প্রোটিন এবং এনজাইম তৈরী করাও কভকগুলি জীনের কাজ এবং প্রোটিন ও এনজাইম (Proteins and Enzymes) জীবকোষের পক্ষে শুধু অপরিহাধাই নমু তার প্রধানতম অংশও।

কতকগুলি জীনের কাশ হল এক্ধরনের রাইবোজ নিউক্লিক এণিড তৈরী জরা (Messenger R. N. A.) বা সাহায্য করে বিভিন্ন এমাইনো এদিডের (Amino acid) সন্মিলনে প্রোটিন তৈত্বী হতে। ঐ বিশেষ ধংনের রাইবোজ নিউক্লিক এদিড জীন থেকে ব্যয়ে আনে কি ধরনের প্রোটিন তৈরী করা প্রয়োজন তার সাংকেতিক নির্দ্ধেশ। এদের বলা হয় মেণেঞ্জার আর এন এ (Messenger R. N. A.) বা সংকেত পরিবাহি রাইবোজ নিউক্লিক এদিড।

ক্রমোসোমের ডেদক্ষিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড দুছালের কোন কোন বিশেষ অংশ থেকেই শুধু এই মেদেঞ্চার আর এন এ তৈরী হতে দেখা যায়। ঐ বিশেষ অংশগুলিকে বলা হয় ট্রাকচারাল জীন (Structural gene) বা কর্মী জীন। এই কর্মী জীনগুলি এদের খুব কাছেরই কোন অংশের ছারা নিয়ন্ত্রিছ হয়, যাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রক জীন (Operator gene) বা অপারেটর জীন।

একটি অপারেটর জীন তার কাছাকাতি আছে এমন অনেকণ্ডনি কর্মী জীনকে নিমন্ত্রিত করে। অপারেটর জীনের প্রভাব তুরকম। অপারেটর দ্বীন স্ক্রিয় থাকলে তার প্রভাবে কর্মী জীনেরা এনজাইন তৈরী কবে বাবে অবিশ্রান্ত ভাবে। অপারেটর জীন বে মৃত্তে নিজিয় হয়ে বাবে সঙ্গে পথেম বাবে কর্মী জীন এর সব কাজ বন্ধ হবে তার কর্মচঞ্চলতা। অপারেটর জীন এর সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রিত হয় আর একটি জীনের প্রভাবে বাকে বলা হয় রেগুলেটর (Regulator) বা নিয়ানক জীন। রেগুলেটর জীন অপারেটর জীনকে নিজ্রিয় রাখতে পারে আবার সাক্রিয় করে তুলতে পারে। অপারেটর জান ও তার নিয়ন্ত্রনে যে ষ্ট্রাকচারাল জীন বা কর্মী জীন থাকে তাদের এক সঙ্গে অপেরন বলা হয়। প্রত্যেক রেগুলেটর জীন একটি অপেরন (Operon) এর নিয়মক।

বেগুলেটর জীন অপারেটর জীনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাসায়নিক সংশ্লেষের নাধ্যমে। রেগুলেটর জীন একটি বড় আকারের (Macromolecule) জৈব বসায়ণ তৈরী করে বাকে বলা হয় এয়াপোরিপ্রেসর (Aporepressor) বা নিয়ামক রসায়ণ।

এই এ্যাপোরিপ্রেসর কাজ করে ছুভাবে। প্রথমতঃ এর একটি প্রক্লতি হল বে অপারেটর জীন এর দেহে সন্ধিবদ্ধ হবার প্রতি এর একটা বড় আকর্ষণ আছে। ধনি তা সম্ভব হয় তবে এ্যাপোরিপ্রেসরের সন্মিলনে অপারেটর জীন নিক্সিয় হয়ে পডে। সঙ্গে সভে তার নিয়ন্ত্রণের ট্রাকচারাল জীনগুলির কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যায়। এনজাইম তৈরী বন্ধ থাকে।

দিতীয়ত: এই এাপোরিপ্রেসর জীবপত্কে উপক্ষিত কিছু ছোট আকারের রসায়ণের প্রতিও আরুষ্ট হয়। এদের সঙ্গে মিলন আবার তুই প্রকৃতির।

- ( এক ) স্থাপোরিপ্রেসর ধে ছোট রসায়ণগুলির সঙ্গে মিলিড হয় ভাদের ইন্ডিউসার ( Inducer ) বল। হয় । এদের সঙ্গে মিলনে এ্যাপোরিপ্রেসর নিক্ষিয় হয়ে পডে। কলে অপারেটর জীন সক্রীয় থাকায় কর্মী জীনেরা এনজাইম তৈরী করে চলে অবিরাম গতিতে।
- ( গুই ) এ্যাপোরিপ্রেসরের প্রতি আরুই আর এক প্রকৃতির ছোট বসায়ণকে বলা হয় রিপ্রেসর ( Repressor )। রিপ্রেসর এবং এ্যাপোরিপ্রেসর একজিত হয়ে অপারেটর জীনএর সঙ্গে সদ্ধিবদ্ধ হলে স্থপারেটর জীন নিদ্ধিয় হয়ে বায়। রিপ্রেসর এর অফ্পন্থিতিতে এ্যাপোরিপ্রেসর এর কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না ফলে অপারেটর জীন সক্রিয় থাকার এনজাইম তৈরী চলতে থাকে বিরামহীন ভাবে।

রিপ্রেসর এর উপস্থিতিতে এগাপোরিপ্রেসর কর্মক্রম এবং তথন এগাপোরিপ্রেসর রিপ্রেসরের সঙ্গে একত্র হয়ে অপারেটর জীনএর সঙ্গে সন্ধিবছ হয় এবং তাকে নিক্রিয় করে রাথে।

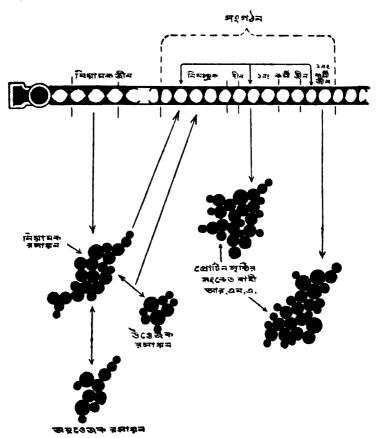

প্রোটিন ও এনজ্ঞাইম সৃষ্টি জীবকোষের অভ্যন্তরে এক স্থান্থল ছল্পে নিয়ন্ত্রিত হয় কিছু জীন এবং কয়েকটি রসায়ণের সাহায্যে অপেরণ পদ্ধতিতে।

## ক্রমোসোমের সামঞ্জিক পরিবর্ত্তন

ক্রমোনোমের সামগ্রিক পরিবর্ত্তন (Chromosomal abberation)
ভাকত্মিক পরিবর্ত্তনের ফলেই (Mutation) ঘটে থাকে। ক্রম বিবর্ত্তনে
ক্রমোনোমের সামগ্রিক পরিবর্ত্তনের ভূমিকাও উল্লেখ খোগ্য। প্রাকৃতিক
পরিবর্ণে খাভাবিক গতিতে ক্রমোনোমের দৈছিক গঠনের হঠাৎ যে পরিবর্ত্তনে
হয় !(Spontaneus structural change) জীব অগতের ক্রমবিবর্ত্তনে
সহায়ক সেইগুলিই।

ক্রমোদোমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সব সময় বে একই থাকে তা নয়। একই দেহের বিভিন্ন কোষেও তারতমা হয়। স্বাভাবিক ভাবে এই পরিবর্ত্তন হওয়াবে সকলে তানয়। ক্রমোদোমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয়ের জন্ম আমাদের পদ্ধতি ও বে একেবারে নিভুল তাও নয়। সমস্ত প্রজাতিতেই পাওয়া যায় কোন কোন कारव करभारमाम **भाकारत वछ। (कन अमन इय?** करमारमारमत रेनर्या প্রশ্ব নির্ভর করে দেহতত্ত্বর বিভিন্ন অবস্থায় দেহকোবের ভূমিকায় (On the Physiologic condition of the cell) উপর। কিন্তু যদি আমরা ক্রমোসোমগুলির আপেকিক দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করি দেখা যাবে যে সেখানে কোন পরিবর্ত্তন নেই। দেহের কোন কোষে একটি ক্রমোসোম যদি পাঁচ গুণ বড হয়ে থাকে তাহলে মন্ত ক্ৰমোসোমগুলিও ঠিক ঐ একই হাবে বড় হবে। এর কারণ একটি কোষের আভ্যন্তরিণ অবস্থা সবগুলি ক্রমোলোমের ক্লেত্রেই সমান প্রভাবশালী। দেহের কোন কোন কোষ বিভক্ত হয় খুব অল সময়ের ব্যবধানে কোন কোষ হয়ত অনেক বেশী সময় নিয়ে প্রস্তুত হয় কোষ বিভাগের জন্ম। এর ফলে কোষ বিভাজন যেখানে দ্রুত ক্রমোসোমগুলি দেখানে স্প্রীংএর মত জড়িয়ে গিয়ে (Spiralization) ছোট হ্বার জয় বেশী সময় পেলনা ফলে আকারে কিছু বড় রয়ে গেল। কোষ বিভাজন বেখানে বিলম্বিড দেখানে ক্রমোদোমগুলি স্প্রীংএর মত জড়াল অনেককণ ধরে এবং আকারে (कां के (याहा इन। अवश धहे धहालत পরিবর্তনগুলি ছামী নয়, সাময়িক।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্র দেখা বায় বে ক্রমোসোমের এই স্প্রীংএর মড

জড়িয়ে বাবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রীত হয় এক বা একাধিক জীনএর প্রভাবে। একটি উদ্ভিদের (Methiala ineana) একই প্রজাতির তুই ধারায় (Race) দেখা বায় একটিতে ক্রমোসোমগুলি বড় অন্থটিতে ক্রমোসোম গুলি ছোট। এই তুই ধারায় প্রকানের কলে বে প্রথম মিশ্র বংশ আসেন সেখানে দেখা বায় বে পূর্বাপুরুষদের একজনের মত এরা প্রত্যেকে ছোট ক্রমোসোম বহন করছে। এর কারণ এখানে ছোট ক্রমোসোম এই চরিত্রটি প্রকা (Recessive) প্রকৃতির। এখানে দৈর্ঘ্যের ভারতম্য লৈহতত্বের ভেদে সাম্বিক পরিবর্ত্তন নয়, জীনের নিয়ন্ত্রণে স্থায়ি পরিবর্ত্তন। ছিতীয় মিশ্র বংশে দেখা বায় ৩: ২ অমুপাত আসছে। অর্থাৎ প্রতিত চারটিতে মাত্র একটির ক্রমোসোমগুলি বড় অন্থ ভিনটির ছোট। এই উলাহরণ দিয়ে ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের ভারতম্য যে স্থায়ি কোন পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং জীনের নিয়ন্ত্রণে বংশধারাশ্রমী হতে পারে ১৯২৭ সালে মান এবং ক্রম্ভ (Mann & Frost 1927) সে কথা প্রমাণ করেছেন।

ক্রমোদোমের দৈর্ঘের তারতমা, কোষ বিভাজনের প্রস্তৃতি পর্কের সময়দীমা ইত্যাদি জীনের নিয়ন্ত্রণের উপরও ধে নির্ভর করে এ-তথ্য-আমরা এখানে পেলাম। কিন্তু এগুলি বংশধারাস্ক্রমের নিয়্মের কারনে Genetical cause) ঘটছে। প্রকৃত অর্থে এগুলিকে ক্রমোদোমের দেহে বিকৃতি (Chromosomal ableration) বলা চলেনা।

গোল্ডশিভট জিপদীমথের দেহে (Goldschmidt in Lymantria dispar) দেখেছিলেন একই প্রজাতির বিভিন্ন ধারায় (in different races) ক্রমোদোমের দৈর্ঘোর তারতম্য আছে। এখানে অবশ্য বিশ্লেষণ আগের মত সহজ্ঞ ছিলনা কারন এখানে ক্রেকটি জীনের এক ত্রিত প্রভাবে এই তারতম্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। এমনি হুই ধারার মধ্যে প্রজননে প্রথম মিশ্রবংশে ক্রমোদোম-শুলি দেখা গেল মাঝারি আকারের হয়।

পরবর্ত্তী বংশে অর্থাৎ দ্বিতীয় মিশ্রবংশে দেখা গেল বৈচিত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। এই বৈচিত্রগুলি দেখাগেল বহু পদার্থের এক জিত প্রভাবের ফলে সষ্ট এবং দেই পদার্থগুলির (Genes) উপস্থিতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বৈচিত্র স্থিটি হয়। অবশ্য এখানে ক্রমোসোমের সাধারণ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ভারতম্য হয় আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য (Relative length) সব সমন্বই একই থাকে।

এর পরে আমর। ক্রমোসোমের পরিবর্তনের মূল তথ্যে বেতে পারি বিবর্তন বাদের জন্ম বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ক্রমোলোমের পরিবর্ত্তনকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায় যেমন

- (১) क्रामारमाम मःशात পরিবর্ত্তন।
- (क) এক ক অবস্থা (Haploidy)—যখন ক্রমোসোম সংখ্যা <del>আভাবিক</del> জ্যোড় সংখ্যার অর্দ্ধেক হয়ে যায় এবং প্রভ্যেক জ্যোড়ার একটি নিয়ে থাকে তথন একক অবস্থা বলা হয়।

ক্রমোসোম একক অবস্থায় আছে এমন প্রাণীর সংখ্যা বিরল। অবশ্য ব্যতিক্রম বে নেই তা নয় বেমন উদাহরণ হিদাবে আমরা পুরুষ মৌমাছির কথা উল্লেখ করতে পারি। কোন কোন পতকে একটা বিশেষ সময়ে (Seasonal) হয়ত সবগুলিই একক অবস্থার ক্রমোসোম বহন করছে আবার কোন কোন সময়ে হয়ত সবগুলিই জোড় সংখ্যার (Diploid) ক্রমোসোম নিয়ে জয়াছে। জোড় সংখ্যায় য়তগুলি ক্রমোসোম আছে তার আর্থ্রক থাকলেই যে একক অবস্থা হল তা নয় প্রতি জোড়ার একটি করে ক্রমোসোম অবশ্যই থাকবে একথা বিশেষ ভাবে মনে রাগা প্রয়োজন। প্রতি জোড়ার একটি করে না থেকে যদি শুধুমাক্র সংখ্যায় অর্প্রেক ক্রমোসোম থাকে তাহলে আমরা একক অবস্থা বলতে পারিনা।

মৌমাছিদের জীবনে ক্রমোদোমের একক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করে। একক অবস্থা এথানে লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করে। একক অবস্থায় ক্রমোদোম থাকলে দেগুলি পুরুষ প্রাণীতে পরিণত হয়।

একক অবস্থার উদ্ভব হয় অনিষিক্ত ডিম্ব কোষ (Unfertilized ovum) থেকে। যে সব ডিম্ব কোষ শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিভ নাহয়ে নিজেরাই বিজাজনের ফলে বহু কোষের সমষ্টি সৃষ্টি করে প্রাণী দেহ গঠন করে সেই সব ডিম্ব কোষ থেকেও প্রাণী সৃষ্টি হয়। এই ধরণের প্রজননকে একক প্রজনন (Parthenogenesis) বলাহয়।

একক প্রজননের ফলে সৃষ্টি প্রাণীদের দেহে ক্রমোসোমগুলি সাধারণতঃ একক অবস্থায় থাকে। অবশ্য একক প্রজনন (Parthenogenesis) হয় ছই প্রকৃতির।

একক প্রজননের ফলে স্ট প্রাণীদের ক্রমোশোম একক সংখ্যায়:— ভিত্তকোর বদি শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিত না হয় ভাহলে প্রভাক ক্রমোনোমই দলী বিহীন অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় ধনি স্বাভাবিক ভাবে কোষ বিভাজন হয় ভাহলে প্রত্যেক কোষেই ক্রমোনোম সংখ্যা একক অবস্থায় থাকবে।



মৌমাছিদের জীবনে সনিষিক্ত ডিমকোষ থেকে সৃষ্ট প্রাণীগুলির দেছে প্রত্যেক কোষ্টে ক্রমোদোম থাকে একক অবস্থায় এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে সেগুলি পুরুষ প্রাণীতে পরিণত হয়।

একক প্রজননের ফলে স্বষ্ট প্রাণীদের ক্রমোসোম জোড় সংখ্যায়:—
ভিন্নকোষে ক্রমোসোম থাকে একক অবস্থায়। একক প্রজননে স্ট প্রাণীদের ক্রমোসোম একক সংখ্যায় হওয়াই স্বাভাবিক।

জোড সংখ্যায় কি করে হবে ?

এখানে হয় কি ডিম্বকোর অনিষিক্ত স্বস্থায় অর্থাৎ শুক্রকোরের সঙ্গে মিলিত না হয়ে নিজেই যথন প্রজননের পথে এগিয়ে চলে তথন আক্সিক কোন কারণে প্রথম কোষ বিভাজন স্থগিত থাকে। এর পর স্বাভাবিক ভাবে কোষ বিভাজন হতে থাকে। প্রথম কোষ বিভাজন স্থগিত থাকার ফলে (Failure of first clevage) কোষ বিভাজনের প্রস্তৃতিতে ক্রমোসোম সংখ্যা হিগুণিত হয়ে যাবার পর সেগুলি পৃথক হলে কোষ বিভাজন হলনা। সত্রব ক্রমোসোম সংখ্যা হিগুণিত হয়ে রইল। এর পরে দেহকোষ বিভাজনের পদ্ধতিতে (Mitosis) স্বাভাবিক ভাবে কোষ বিভাজন হয়।

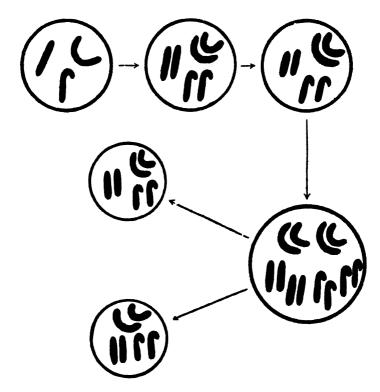

এখানে আরম্ভ হল একক অবস্থার ক্রমোসোম নিয়ে কিন্তু পরবর্তী পর্যায় সৃষ্টি করল জোড় সংখ্যার ক্রমোসোম বহনকারী জীবকোষ। যদি প্রথম কোষ বিভাজন (First clevage) স্থাগিত না হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে কোন একটি কোষ বিভাজন স্থাগিত হয় তাহলে প্রাণীদেহে চুই শ্রেণীর কোষ থাকে এক শ্রেণীতে ক্রমোসোম একক অবস্থায় অন্ত শ্রেণীতে ক্রমোসোম জোড় সংখ্যার। তবে একক ক্রমোসোম বহনকারী কোষগুলি জোড় সংখ্যার ক্রমোসোম

বহনকারী কোষগুলির সদে প্রতিষোগিতায় পারে না এবং সংখ্যায় নগরু হয়ে পড়ে।

(খ) বছঙ্কনিভার ( Poliploidy ) প্রভাব :--

ক্রমোসোমের মূল সংখ্যার (অর্থাৎ একক সংখ্যার) তিনগুণ চারগুণ অথবা আরো বেশী বৃদ্ধি হতে পারে। এই অবস্থাকে বহুগুণিতা বলা হয়। উদ্ভিদ জগতে এর উদাহরণের সংখ্যা বেশী এবা উদ্ভিদের ক্রমবিবর্ত্তনে এর সহায়তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

বছগুণিতা হুরক্মের হতে পারে —

- (১) অসমন্তর:—ভিন্ন প্রজাতির সম্কর শ্রেণীতে যে বহুগুণিতার স্ষষ্ট হয় সেগুলিকে অসমন্তর বহুগুণিত। (allopoliploidy) বলা যেতে পারে।
- (২) সমন্তর: একট প্রদাতির মধে। যে বহুগুণিতার স্ষ্টি হয়। সেগুলিকে সমন্তর বহুগুণিতা (autopoliploidy) বলা যেতে পারে।

সমন্তর বছগুণিতা :— যদি কোন ভিন্নকোষে কোষ বিভালন আক্ষিকভাবে স্থানিত হয় তাহলে ক্রমোদোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে জোড় সংখ্যায় (2n Condition) পরিণত হবে। এই অবস্থায় যদি কোন শুক্র কোষ এসে মিলিত হয় পরবর্ত্তী পর্যায়ের কোষগুলিতে প্রত্যেক ক্রমোদোম তিনটি করে থাকবে। অর্থাৎ ক্রিগুণিতা (Triploidy) দেখা দেবে। যদি ঐ শুক্র কোষটিও কোষ বিভালন স্থানিত থাকার ফলে ক্রোড় সংখ্যার ক্রমোদোম বহনকারী ভিন্নকোষের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে প্রবর্ত্তী পর্যায়ে প্রত্যেক কোষে প্রতিটি ক্রমোদোম পাকবে চারটে করে। এখানে দেখায়াছে চতুগুণিতা (Tetraploidy or 4 n Condition) এবং তা হছে একই প্রজাতির মধ্যে।

আক্ষ্মিক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে (mutation) ক্রমোদোম সংখ্যা পাঁচগুন ছয়গুণ বা আরো বেশী হ'তে পারে।

ক্রমোসোম সংখ্যা এইভাবে পরিবর্ত্তন হত্তরার ফলে এদের প্রজনন দীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এরা নৃতন ধারার স্পষ্ট করল। এদের উদ্ভব যে প্রজাতির থেকে তাদের সঙ্গে এদের প্রজনন এখন সম্ভব নয়। যেখানে ক্রমোসোমগুলি তিন গুণ বা পাঁচ গুণ হয়েছে সেখানেও স্বাভাবিক রৌন প্রজননের জন্ম ডিম্বকোষ বা শুক্রকোষ স্পষ্ট সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় অযৌন প্রজনন (Vegetative reproduction) য়াসম্ভব শুধু উদ্ভিদে। অসমন্তর বছগুনিতা:--

শ্বমন্তর বহণ্ডনিতা (allopolyploydy) দেখা যায় ভিন্ন প্রজাতির সহর প্রাণী ও উদ্ভিদে। ভিন্ন প্রজাতির সহর দেহের কোষগুলি ছই শ্রেণীর ক্রমোনোম ক্রহ প্রজাতির এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের, দেই জন্ত এরা জোড়া বাধতে (failure of pairing) পারে না। জোড়া বাধতে না পারার জন্ত এদের দেহে যৌন কোষ সৃষ্টি সম্ভব নয়। দেহ কোষ বিভাগ সম্ভব কারন সেখানে ক্রমোসোম সংখ্যা কোষ বিভাজনের প্রস্তৃতি পর্বের থিগুনিত হচ্ছে। এই কারনে প্রাণীজ্ঞাতে ভিন্ন প্রজাতির সহর যদি বা কোথাও সম্ভব হয় সহর শ্রেণীর প্রাণীগুলির বন্ধান্ত অবস্থাবী। উদ্ভিদ জগতে আযৌন প্রজানের মাধামে ভিন্ন প্রজাতির সহর শ্রেণী স্থায়ী হতে পারে। এই ধরনের কোন সহর শ্রেণীতে যদি আকম্মিক কোন পরিবর্তনের প্রভাবে (mutation) —ক্রমোসোম সংখ্যা দিগুল হয়ে যায় অর্থাৎ একক (haploid) সংখ্যার চারগুণ, দেগুলিকে অসমন্তর চতুগুনিতা (allotetraploidy) বলা হয়। সমন্তর বহুগুনিতার তুলনায় অসমন্তর বহুগুনিতার বিবর্ত্তন বাদের প্রয়োজনে উপযোগীতা বেণী।

শতএব ভিন্ন প্রজাতির সকরের দেহে ক্রমোসোম সংখ্যার যদি শাকস্মিক কোন কারণে বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিটি ক্রমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি একই হারে হয়, ক্রমোসোমের সেই সংখ্যা বৃদ্ধিকে অসমন্তর বহুগুনিতা বলা যেতে পারে।

যদি ভিন্ন প্রজাতির সহর বংশধারা প্রসারে সচেষ্ট হয় তাহলে কি হবে ? যৌন প্রজননের জ্ঞা যৌন কোষ উৎপাদন করা প্রয়োজন কিন্তু তা হবে না কারন ক্রমোসোমগুলির কোনটারই সঙ্গী নেই, তারা একক অবস্থায়। ফলে অস্বাভাবিক তা দেখা দেবে।

কোষ বিভাজনের সময়ে মেরু প্রান্তের কোনদিকে কোন ক্রমোনোমটি বাবে তার কোন স্থিরতা নেই। অতএব অস্বাভাবিকতা দেখা দেবেই। বদি দৈবাৎ কোন ভাবে একই প্রজাতির ক্রমোনোমগুলি এক এক প্রান্তে এল অর্থাৎ মাতৃ বংশ শিতৃবংশের মত যৌন কোষ উৎপাদন হল, দেওলির নিষিক্ত করনের ক্ষমতা (Capacity for fartilization) থাকবেনা। অতএব বংশধারা প্রসার সম্ভব হবে না। প্রাণী জগতে তাই ভিন্ন প্রজাতির সম্ভব ব্যাণ প্রকৃতির।

উদ্ভিদ অংশীন প্রজননে (Vegetative Reproduction) বংশরক্ষার সক্ষম হবে। দীর্ঘকাল অংশীন প্রজননের পরে কোন হুরে কোষ বিভাজন প্রস্তুতি পর্বের শেষে আকস্মিক ভাবে স্থাগিত হয়ে গিয়ে ক্রমোগোমগুলির সংখ্যা রুদ্ধি এবং ক্রোভসংখ্যায় রূপান্তব হবার সম্ভাবনা থাকে। এবং তথন

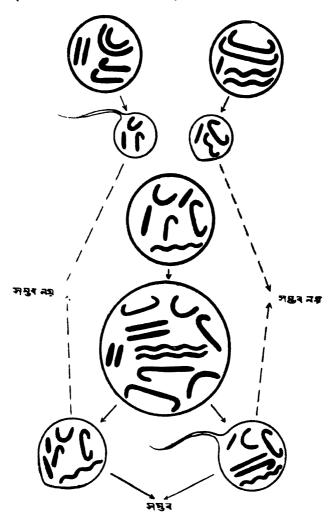

নেইটি যৌন প্রজননে সক্ষম হয়ে ওঠে, এবং স্বাভাবিক ভাবে যৌন কোষ উৎপাদনে সক্ষম হয়। এই ধরণের এক বিচিত্র উদাহরণের আমরা উল্লেখ করতে পারি বা ঘটেছিল লগুনে 'কিউ' গার্ডেনে। ১৯২৯ সালে নিউটন এবং পেলিউ দেখলেন (Newton & Pellew 1929) যে তুইটি উদ্ভিদের সম্বর প্রিমূলা ভার্টি সিলাটা এবং প্রিমূলা ফ্লোরিবালার মিশ্রনে স্ট একটি উদ্ভিদ স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ্যা প্রকৃতির। এদের ক্রমোসোমগুলি অবশ্র জোড়া বাঁধতে পারে কারণ ক্রমোসোমগুলিতে জীনের অবস্থান কিছু আলাদা প্রকৃতির হলেও পার্থক্য থ্ব বেশী নয়। অথচ তাও এরা বন্ধ্যা প্রকৃতির। অযৌন প্রজননই (Vegetative reproduction) এদের বাঁচিয়ে রাথার একমাত্র উপায়। আকস্মিক ভাবে অসমস্তর চতুগুনিতার কলে এই সম্বর শ্রেণীর উদ্ভিদটি যৌন প্রজননে সক্রম হয়ে উঠল এবং একটি নৃতন প্রজাতির স্প্রটি হল। এর নাম দেওয়া হল উদ্ভিদ উত্থানের নামকে স্বরণীয় করার জন্য প্রিমূলা কিউরেনসিস।

এই প্রিমূল। কিউয়েনসিসের (Primula Kewensis) যৌনকোষের সক্ষে প্রিমূল। কোরিবান্দার (Primula floribunda) অথবা প্রিমূলা ভার্টিসিলাটার (Primula Verticillata) যৌনকোষের মিলন সম্ভব নয়। কিউয়েনসিসের উদ্ভব ফ্লোরিবান্দাও ভাটিসিলাটার মিশ্রনে হলেও কিউয়েনসিস একটি সম্পূর্ণ নতন প্রস্ঞাতিতে পরিণত হল।

অসমন্তর বহু গুনিতা এখানে নৃতন প্রজাতির স্বষ্টি করছে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই এঘটনা প্রায়শঃ ঘটে এবং উদ্ভিদে এই ধরণের উদাহরণ অসংখ্য আছে।

ক্রমোলোমের সংখ্যাব পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশ্লেষণের পরে আমরঃ ক্রমোলোমের দৈহিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করব।

এই পর্যায়ে আদে (১) ক্রমোদোমের অক্লানি ( Deliton ),

- (২) ক্রমোদোমে জীন সংখ্যার পূনরাবৃত্তি ( Duplication )
- (৩) ক্রমোদোমে জীন দংখ্যার বিপরীত ক্রম (Inversion)
- (৪) ক্রমোদোমের (কান অকের স্থান বিনিময় (Translocation)
- ( c ) कः भारमारम कीन मः था। त शूर्व क्य ( Restitution )

ক্রমোদোমের দেহের কোন অংশ যদি ভেঙ্গে যাবার পরে হারিয়ে যায় বা নট হয়ে যায় ঐ ক্রমোদোমটি আকারে কিছু ছোট হয়ে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় অক্স্রানি। ত্রীজেদ ১৯১৭ দালে এবং মোছর ১৯২৩ দালে এই তথ্য ( Bridges 1917, Mohr 1923 ) আবিদ্ধার করেন।

বদি একই জোড়ার একটি ক্রমোলোম এইভাবে অঙ্গহানি হবার ফলে আকারে ছোট হয়,—বলা হয় অসমাজ প্রাকৃতির (Heterozygoustype) অঙ্গানি।

বদি একই জোড়ার তুইটি ক্রমোলোমই এইভাবে অঙ্গহানি হবার ফলে আকারে ছোট হয়, বলা হয় সমান্ত প্রকৃতির (Homozygoustype)— অক্যানি।

ক্রমোসোমের অক্সানি ঘটেছে এমন প্রাণীর জীবন ধারণ সভব কি? এ প্রাণের উত্তরে এক কথায় কিছু বলা সভব নয়।

ক্রমোসোমের অঙ্গহানি ঘটেছে এমন প্রাণীরা কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন ধারণে সক্ষম আবার কোন পোন ক্ষেত্রে সক্ষম নয়। সমান্ধ প্রকৃতিব অন্ধ্যানি ঘটলে সাধারণত: বাঁচেনা কারণ সেখানে বেশ কিছু জীন একেবাবেই নই হয়ে গিয়েছে। অসমান্ধ প্রকৃতির অন্ধ্যানি ঘটলে বাঁচার সন্তাবনা থাকে কারণ হারিয়ে যাওয়া জীনগুলির একটি করে সেখানে আছে।

ভুসোফিলা পতকে প্রায়শঃই একটি পরিবর্ত্তন (Mutation) দেখা যায় যার ফলে ভুসোফিলা পতকের ডানার প্রান্থদেশে থাঁজকাটা একটি গভীর অংশ (Notch) দেখা যায়। এই চরিত্রটি লিঙ্গাশ্রয়ী এবং প্রবল (Sex build dominant) প্রকৃতির। দেই জন্ম স্ত্রী পতকে দম্বর শ্রেণীতেও এই চরিত্রটি দেখা যায়। পুরুষ পতক এই চবিত্র নিয়ে জন্মালে কখনই বাঁচে না। ভানার থাঁজকাটা অংশটি ক্রমোসোমের অক্স্থানিব ফলে হয়ে থাকে। ভুসোফিলা পতকের এক্স ক্রমোসোম বা যৌন ক্রমোসোমেব এক অতি ক্রম্ম অংশ বিনষ্ট হবার ফলে এই চরিত্রের উদ্ভব। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমের বিশাল দেহে এই ফুল্ম পার্থকা লক্ষা করা সম্ভব সাধারণ কোষে তা সম্ভব হয় নি।

বেখানে অসমাক শ্রেণীর অকহানি হয় সেখানে অসম জোডাব ক্রমোসোম জোডা বাধবার সময়ে পূর্ণাক ক্রমোসোমে একটি লুপ (Loop) বা ফাঁসের মত আকৃতি সৃষ্টি হয় কারন জোডা বাধবার সময়ে একই প্রকৃতির জীন পাশাপাশি আবে অনা জীনগুলি সরে যায়।

ক্রমোসোমের অক্তানির ফলে যদি ঘন ক্রোমটিন অংশেব একট। টুকরো তারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় অথবা যে অক নষ্ট হয়ে গেছে তা যদি আকারে খুবই ছোট হয় যেখানে একটি কিয়া তুটি অয় প্রয়োজনে জীন ছিল সেখানে এই সমাক শ্রেণীর অক্তানি ঘটলেও বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

### জীন দংখ্যার পুনরাবৃত্তি:-

আকৃষ্মিক পরিবর্তনের কলে (Mutation) ক্রমোদোমের দেহে জীন সংখ্যার পুনরার্জ্তি প্রায়শঃই হয়ে থাকে।

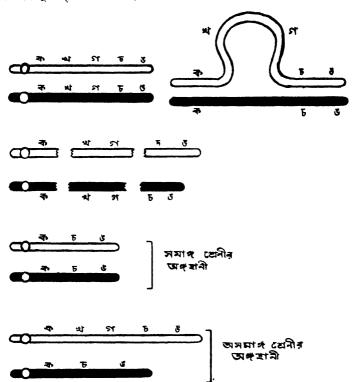

ক্রনোসোমের দেহে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত জীনগুলির মধ্যে কোন এক বা একাধিক জীনেব একাধিকবাব উপস্থিতিকে জীন সংখ্যার পুনরারতি বলা হয়।

জীন সংখ্যার পুনবাবৃত্তিও তুই খেণীর

(১) অসমাক প্রকৃতির ও (২) সমাক প্রকৃতির।

একট জোড়ার ত্ইটি ক্রমোসোমের মধ্যে একটি ক্রমোসোমের জীন সংখ্যার পুনরার্ত্তি হলে অসমাদ প্রকৃতির (Heterozygous) পুনরার্ত্তি ৰলাহয়।

একই জোড়ার ছুইটি ক্রমোসোমের মধ্যে একই জীনের এবং সমান সংখ্যক

জীনের পুনরাবৃত্তি বদি ছুইটি ক্রমোদোমেই থাকে দেখানে সমাঙ্গ প্রকৃতির (Homozygous) পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলা হয়।



ব্রীজেদ ১৯১৯ সালে (Bridges 1919) ডুসোফিল। পতকে প্রথম আবিষ্কার করেন জীন সংখ্যাব প্নরাবৃত্তি। ক্রমোসোমের অক্সানিব মত জীন সংখ্যাব প্নরাবৃত্তি অতটা ক্ষতিকর নয়। দেখা যায় যে সাধারণত যেখানে বেশ কয়েকটি জীনের প্নরাবৃত্তি ঘটেছে দেখানে প্রাণীগুলি বেঁচে আছে। জীনেব পুনবাবৃত্তি ঘটলে দৈহিক চারজের বক্ত বৈচিজেব অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। অসমাক প্রকৃতিব পুনবাবৃত্তির ক্ষেত্তেও অসমাক প্রকৃতিব অক্সানের মত ক্রমোসোম জ্যোজা বাধবার সময় লুপ বা ফাসের মত (Loop or Buckle) আকৃতি হয়। জীন সংখ্যার প্রবাবৃত্তির ফলে এক বা একাধিক জীন যথন তুই বা তার বেশী সংখ্যায় উপস্থিত থাকে তথন স্বাভাবিক ভাবেই জানেব প্রভাবের সামগ্রিক সম্ভাব্যহত হয়।

ক্রমোসোমের কোন অঙ্কের স্থান বিনিময়:--

একই প্রকৃতির নয় এমন ছই ক্রমোদোমের (non-homologus) দেহের কোন অংশ ভেলে পোলে যদি একটি ক্রমোদোমের দেহের কোন অংশ অন্ত ্কমোলোমের দক্ষে ভূড়ে যায় এবং তার ভারগায় দেই ক্রমোলোমের ভারা 

বংশটি আাদে তাহলে আমরা বলতে পারি ক্রমোলোমের কোন অংশের

ভানবিনিময় (translocation) ঘটেছে



ভিন্ন প্রকৃতির ক্রমোলোমের কোন অঙ্গের স্থান বিনিময় হয়েও জীনের সমতা যথন নই হয় না তথন সমাজ শ্রেণীর স্থান বিনিময় বলা হয়। ভিন্ন প্রকৃতির ক্রমোনোমের (Non-homologus) কোন অংকর স্থান বিনিময় হলে জীনের সমতা বধন নই হয় তথন অসমাক প্রেণীর স্থানবিনিময় বলা হয়।

ক্রমোনোমের কোন অঙ্গের স্থান বিনিময়েব ফলে কোন ক্রমোনোম স্থিতি বিন্দু বিহীন হতে পারে, কোন ক্রমোনোম একাধিক স্থিতি বিন্দু সহ হতে পারে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জীনের বিশেষ কোন স্থানে অবস্থানের প্রভাব (Position effect) গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটলে সেই জীনের প্রভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আসে।

স্থান বিনিময় স্পাবিষ্কার করেন ত্রীজেল ১৯২৩ দালে (Bridges 1923) ডুলোফিলা পতকে।

দেখা গেছে যদি কোন প্রাণী তার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের যে কোন এক দিক থেকে একটি ক্রমোগোম পায় যার কোন অংশের ছান বিনিময় ঘটেছে এবং আর একদিক থেকে পায় স্বাভাবিক ক্রমোগোম, তাহলে সেই প্রাণীর দেহে ক্রমোগোম জোভা বাধবে (Pairing) এক বিশেষ ক্রশ আকৃতি গ্রহণ করে।

কোষ বিভাজনের পরবর্তী অবে এইগুলি একটি বলয়াক্বতি স্থবা ছুইটি বল্যাকৃতি প্রহণ করে।

ক্রমোদোমের কোন অংশেব স্থান বিনিময়ের প্রভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজ্ঞানন ব্যহত হতে পারে। স্থান বিনিময়ের প্রভাব আংশিক বন্ধাত্ব সৃষ্টি করে। আংশিক বন্ধাত্ব জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্ত্তণ করে বিবর্ত্তন বাদের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তণ আনতে পারে।

জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম :--

ক্রমোসোমের কোন সংশ হবার ভাঙ্গার ফলে একটা টুকরো যদি স্থালাদা হয়ে গিয়ে ১৮০° ঘুরে সেই ক্রমোসোমেই উল্টোভাবে জ্বডে যায় তাহলে জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম হয়ে থাকে।

জীন সংখ্যার এই বিপরীত ক্রম হুই ভাবে হতে পারে (১) বে ক্রিক ( Pericentric ) (২) বিকেন্দ্রিক ( Paracentric )

বিপরীত ক্রমের প্রস্তৃতিতে ক্রমোনোমের ছই অংশে ভালন দেখা যায়। যদি ঐ ভালন ছইটি স্থিতিবিন্দুর ছই পাশে হয় অর্থাৎ যে অংশটি বিপরীত ক্রম নেবে তা যদি ভিতিবিন্দু সহ হয় ভাহলে আমরা বলব কেন্দ্রিক প্রকৃতির। বিণরীত ক্রমের প্রস্তাতিতে ক্রমোলোমের চুইটি ভাঙ্গনই ধনি স্থিতিবিশ্বর একপাশে হয় এবং যে অংশটি বিণরীত ক্রম নেবে তাধনি স্থিতিবিশ্ব ছাড়া হয়



ভাহলে আমরা বলব বিপরীত ক্রম এখানে বিকেজ্রিক প্রকৃতির। এই ছই প্রকৃতির বিপরীত ক্রমের প্রভাব যৌন কোব বিভাগের সময় ছই রকম দেখ। ষায়। কেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রম থেকে ক্রমোদ্যোমের অঙ্গর্ছান এবং জ্ঞান সংখ্যার পুনরাবৃত্তি ( Deficiency & Duplication) দেখা দেয়। বিকেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রম থেকে ক্রমোদ্যোমেরা ব্রীজ বা সেতুর আকার গ্রহণ করে।

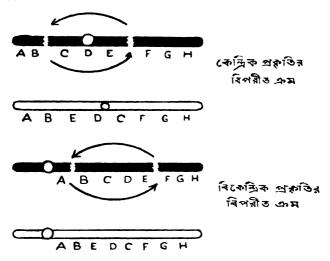

১৯২৬ দালে দ্টাটে ভান্ট (Starte vant 1926) প্রথম আবিদ্ধার করেন বিপরীত ক্রমের তথ্য ডুদোফিল। পতকে।

বিপরীত ক্রমের ফলে ক্রমোসোম যথন জোডাবাধে তথন তা স্বাভাবিক ভাবে হতে পারে না কারণ তথন জীনগুলির পারস্পরিক অবস্থান পরিবৃত্তিত হয়ে গেছে। কেন্দ্রিক প্রকৃতিব বিপরীত ক্রমের ফল স্বরূপ জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি ও ক্রমোসোমের অঞ্চলানির ফলে যৌন প্রজনন বাহত হয়। প্রথমতঃ যৌন কোবের মিলন ক্ষমতা নই হয় দিতীয়তঃ যৌন কোষের মিলন ঘটলেও তার ফলে স্ট জীবের প্রাণশক্তি থাকে না।

বিকেন্দ্রক প্রকৃতির বিপরীত ক্রমের ক্রমোসোম যথন লুপ বা ফাঁদের মত আকৃতি সৃষ্টি করে জোড়া বাধে, সেই অবস্থায় যদি আবার ক্রমোসোমের কোন একটি অংশ ভেকে অন্ত ক্রমোসোমের কোন অংশের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটি বন্ধনী (Chiasmata) সৃষ্টিকরে তাহলে একটি ক্রোমাটিত এমন হয় যার কোন স্থিতিবিন্দু থাকে না। একটি ক্রোমাটিতে থাকে জীন সংখ্যার স্বাভাবিক ক্রম নিয়ে। অন্ত তুটি ক্রোমাটিতে জীনগুলি থাকে বিপরীত ক্রমে এদের

একটিতে ছিভিবিন্দু থাকে তুইটি। যৌন কোষ বিভাগের প্রথম বিভাগের জন্ত শবস্থার (Ist meotic Anaphase) এই চারটি ক্রোমাটিভ ত্রীব্দ বা সেতুর আকার (Inverssion bridge) স্ষ্টি করে।



কেন্দ্রক প্রকৃতির বিপরীত ক্রমে ক্রমোলোমগুলি যথন নূপ বা ফাঁলের আনারে জোডা বাঁধে সেই সময়ে কোথাও একটি ভালন সৃষ্টি হয়ে কোন চুই ক্রেনোটিডের মধ্যে একটি বন্ধনী সৃষ্টি করলে দেখাবায় বে বৌন কোব কিভাগের প্রথম অন্ধ্রক্ষায় জীন সংখ্যার পুনরার্ত্তি ও ক্রমোলোমের অঙ্গলানি (Duplication & Deficiency) হয়। অবশ্র ক্রমোলোমের বে অংশটি বিপরীত ক্রম নিমেছে সেই অংশের মধ্যে যদি বন্ধনী (chiasmata) সৃষ্টি হয় ভাহলেই এই অবস্থা হবে অঞ্চণায় ক্রোমাটিড গুলি স্বাভাবিক অবস্থায় পাকে। অবশ্র ক্রমোলোমেবা সেতৃব আকার গ্রহণ করলেই বে সেথানে বিপরীত ক্রম হয়ে থাকবে তা নয়। সাধারণভাবে ক্রমোলোমে ভাঙ্গা গড়া ও বন্ধনী সৃষ্টির ফলেও সেতৃর আকাব হয়।

ক্রমোনোমের এই সমন্ত অস্বাভাবিকতার ফলে জীবনী শক্তি কমে যায় একথা সতা হলেও বিবর্ত্তগবাদের ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিকতা গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

কাইবোনোমান পতকে (Chironomous sp.) প্রকৃতিতে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় ক্রমোনোমের বিপরীত ক্রম পাওয়া বায়। স্টার্টেভান্ট এবং ভবজানত্বি (sturtevant & Dobzhansky) এই তথ্য প্রথম আবিদার করেন পরে বছ গবেষক ভবজানত্বির তত্বাবধানে এই বিষয়ে গ্রেষণা করেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় ডুসোফিলা উইলিন্টনিতে (D. Willistoni) জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম খুব বেশী সংখ্যার পাওয়া যায়। কিন্তু ডুসোফিলা সিউডবল্পিউর। এবং ডুসোফিলা পারসিমিলিস এ (D. Pseudoob scura & D. Persimilies—এই তুইটি এখন ভিন্ন প্রজাতি বলা হয় স্বাগে একই প্রজাতির চুই বৈচিত্র বা Race বলা হত। ) জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রমের সংখ্যা ক্রম। এই পতক্রের আর একটি প্রজাতি ছুসোফিলা এলগনকুইনে (D. Algonquin) প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক জন সংখ্যায় জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম পাওয়া যায়না।





অতএব ডুদোফিলা পতকেই আমর। দেখতে পাচ্ছি যে কোন কোন প্রজাতিতে বিপরীত ক্রমের উদাহরণ থুব বেশী

,, ,, ,, ,, ,, থুব কম ,, ,, ,, একটিও নেই একই ক্রমোসোমের তুই জায়গায় বিপরীত ক্রম (Inverssion) দেখা বেতে পারে। যদি একটি আর একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে সেগুলিকে স্বাধীন বৈপরীত্য (Independent Inverssion) বলা হয়। যদি একটি বড়



খংশের বিপরীত ক্রমের মধ্যে একটি ছোট খংশের বিপরীত ক্রম দেখা ষায় তাহলে বলা হয় অন্তবর্ত্তী (Included Inverssion) বিপরীত ক্রম। প্রথমে একটি খংশের বিপরীত ক্রমে বলি হয়

এবং এই বিভীয়টির একটি অংশ আগেরটির মধ্যে ও এক অংশ বাইরে থাকে ভাহলে উপস্থাপিত বৈপরীতা (Overlaping inverssion ) বলা হয়।



প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় যেখানে সামর। ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম দেখতে পাই দেখানে আমরা ক্রমোসোমের এই পরিবর্ত্তন কিভাবে এল তার একটা হিদাব (Phylogenetic Chart) তৈরী করতে পারি। (৫) ক্রমোদোমে জীন সংখ্যার অপরিবর্ত্তীত পূর্ব্বক্রম (Restitution )

कथन अमन इस त्य करमारनारम्य कान चारन एक वावास करन अक्षि

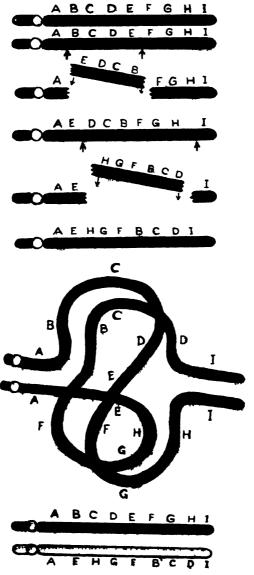

খংশ সম্পূৰ্ণ পৃথক হবে গেলেও ক্ৰমোনোমের সেই ভালা খংশ ছটি ছুড়ে গিয়ে

আবার আগের মত হয়ে বায় এবং জীন সংখ্যার পূর্বক্রম অপরিবর্ত্তীত থাকে এই অবস্থাকে অপরিবর্ত্তীত পূর্বক্রম ( Restitution ) বলা হয়।

জুসোফিলা সিউভব্স্কিউরা (D. Pseudoobscura) এবং ভুগোফিল এক্টেকা (D. Azteca) প্রজাতির মধ্যে জীনের পারস্পরিক ক্রমের আগে জানা ছিল না এমন অবস্থান সম্পর্কে ভবিদ্যংবাণী করেন কার্টেভান্ট এবং ভবজানন্ধী (Sturtevant 1938 Dobzhansky 1941) যা পরে আবিষ্কার হয়। এই ভবিদ্যংবাণী করা ভাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার উপস্থাপিত বৈপরীভাের (Overlaping inverssion) অনুশীলনের ফলে।

ন্টার্টেভান্ট এবং ডবজানস্কী উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভুসোফিলা পতক সংগ্রহ কবে তাদের লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম পরীকা করেন। ঐ ক্রমোসোমে জীনের বিপরীত ক্রমের বিভিন্ন পর্যায় এবং কিভাবে তাদের উদ্ভব হতে পারে তার অন্তলীলনের মাধ্যমে তাঁরা বংশধারাক্রমে রূপাস্তরের একটি তালিকা ( Phylogenetic Chart ) তৈরী করেন।

জীনের বিভিন্ন অবস্থান অন্তগাবে তাঁবা বিভিন্ন নামকরণ করেন। ডবন্ধানন্ধী এবং সোকোলোভ ১৯৩২ সালে (Dobzhansky & Socolov 1939) ডুসোন্ধিন। পতকের এজটেকা প্রন্ধান্তিতে (D. Azteca) সে সমীক্ষা করেন তাহন এই



এট নামগুলি (Eta, Zeta, Epsilon etc.) দেওয়া হয় এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰকৃতিয় বিপয়ীত ক্ৰমে জীন সংখ্যায় ক্ৰম গুলিকে। বিটা থেকে গালা উদ্ধ হতে পারেনা যদিনা মাঝে আলফা হয়। এপসিলনের পর যথন 'ইটা' শাবিদ্বার হল ডবজানস্কী তথন বললেন, বে এর মাঝা মাঝি একটা নিশ্চয় আছে যার নাম দেওয়া হোক 'জেটা'। পরে তা আবিদ্বার হল এবং ডবজানস্কীর ভবিশ্বংবাণী সভ্য প্রমাণিত হল।

এদের মধ্যে কোনটার উদ্ভব হয়েছে আগে ইটা না বিটা অথবা গামা সেকথা বলা কঠিন। প্রজাতির উংপত্তি যদি মধ্য আমেরিকায় হয়ে থাকে তাহলে গামা এবং ডেল্টা সবচেয়ে প্রাচীন যদি উত্তরে করে থাকে ভাহলে ইটা সবচেয়ে প্রাচীন।

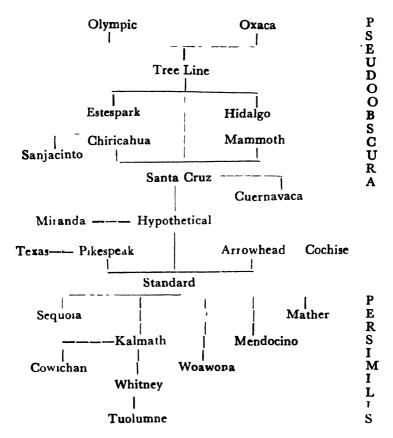

ডবজানন্ধী এবং স্টার্টেভান্ট ও এপলিং ( Dobzhansky & Sturtevant 1938, Dobzhansky & Epling 1944 ) ভুলোফিলা পডকের ছুই ভিন্ন প্রজাতি সিউডুবন্ধুরা এবং পারসিমিলিলে (D. Pseudoobscura & D. Persimilis) বিশদ সমীকা করেন। এই তুই প্রজাতির ক্রমোসোমে জীনের বিভিন্ন ক্রমের মিশ্রণ দেখা যায়। এদের পাঁচ জ্বোডা ক্রমোসোমের তৃতীয় জ্বোডায় জীন সংখ্যার ক্রম বিশেষ ভাবে পরিবর্তীত হয়। জীন সংখ্যার এই ক্রম গুলির একটি যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ট্যাণ্ডার্ড', তা তুই প্রভাতিতেই পাওয়া যায়। এই সব গুলিই একটার আব একটা থেকে উদ্ভব হয়েছে ক্রমোসোমের কোননা কোন আংশের জীন সংখ্যাব বৈপরিতেয়র মাধ্যমে।

ক্রম বিষর্ত্তনের বিশ্লেষণে জীন সংখ্যার উপস্থাপিত বৈপরিত্য (Over laping inversion) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করে। হয়ত কোথাও দেখা গেল জীন গুলি আছে (১) ক খ গ ঘ ও চ ছ জ বা এবং (২) ক ও ঘ গ খ চ ছ জ বা এবং (২) ক ও ঘ গ খ চ ছ জ বা এবং (৩) ক ও জ ছ চ খ গ ঘ বা এই ভাবে সাজান। এর প্রথমট থেকে ছিতীয়টার উদ্ভব হতে পারে একটিমাত্র অংশের বিপরীত ক্রম হয়ে ছিতীয় থেকে তৃতীয়টাও আসতে পারে সেইভাবে। কিন্তু প্রথমটার থেকে ভৃতীয়টার উদ্ভব হতে পারেনা। কাজেই কোথাও প্রথমটা এবং তৃতীয়টা পাওয়া গেলে এর মাঝে একটা আছে এবং কি রকম ক্রম অনুসারে আছে তা বলে দেওয়া যেতে পারে।

## বংশধারা ও জমবিবর্ডন

বিবর্ত্তনবাদের সঙ্গে বংশধারায় সম্বন্ধ কি ? আমরা বলতে পারি যে বংশধারা নিয়য়ণকারী জীনগুলির আমুপাতিক হারের পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তন বাদের সহায়ক। সহজ কথায় পর পর কয়েক পুরুষ ধরে কোন বংশধারা বিশ্লেষণ কয়লে দেখা বাবে যে কোন জীন এর শতকরা হারের অমুপাত কমে বাচ্ছে এবং অক্তাকোন জীন এর শতকরা হারের অমুপাত কেইমত বেড়ে বাচ্ছে। বেমন ধরা বাক কোন একটি জীন এর আক্সিক পরিবর্ত্তনের ফলে আর একটি জীন এর স্পাই হয়েছে। এখন যদি এমন হয় বে প্রায়্রতিক পরিবেশ এই পরিবর্ত্তীত জীনটির সংখ্যা কর্মান হয় ) তাহলে দেখা বাবে যে মূল উৎস সেই অপরিবর্ত্তীত জীনটির সংখ্যা ক্রমণ: কমে আসছে। সময়ের সীমা রেখায় এইভাবে জীন এর অমুপাতের পরিবর্ত্তণ যত ফ্রত হারে হবে, ক্রম বিবর্ত্তন ও হবে সেই হারে ফ্রত। কিছে এই পতি নিয়য়ণ হয় কি ভাবে ? এই গতি নিয়য়ণের মূল নিয়মক হল জীন এর সাঠনে আক্সিক পরিবর্ত্তনের (Possibility of Mutation) সম্ভাব্যতা। বদি এই আক্সিক পরিবর্ত্তন প্রায়শঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন প্রায়শঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন প্রায়শঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন প্রায়শঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন প্রায়শঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন প্রয়্রায়ণঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন প্রয়্রায়ণঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অফুপাতের ফ্রত পরিবর্ত্তন হবে।

কোন বৃহৎ জনসংখ্যায় স্ত্রী পুরুষের মিলনে যদি কোন বাধা না থাকে (Mating at random) এবং জীনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহলে বংশধারা বিশ্লেষণ করলে ধেখা যাবে যে পুরুষাস্ক্রমে জীন এর অমুপাতের কোন পরিবর্ত্তনই ঐ বৃহৎ জনসংখ্যায় হচ্ছে না। যদি জীন এর অমুপাতের পরিবর্ত্তন না হয় ভাহলে ক্রম বিবর্ত্তন হবে না।

মনেকরা বাক কোন এক বৃহৎ জনসংখ্যার জীন A এবং তার পরিবর্তীত রূপ এ জীন বিভিন্ন অনুপাতে রয়েছে। এরকম কেত্রে ঐ জনসংখ্যার ছিন রকম প্রাণী দেখা বাবে বাদের প্রকৃতি হবে ব্যাক্রমে AA, Aa, এবং aa প্রেণীর।

ধরা বাক বিভিন্ন অমূপাত ছিল

AA শ্রেণীর প্রাণী ৬৬% An শ্রেণীর প্রাণী ৪৮% an শ্রেণীর প্রাণী ১৬% হিসাবে।

এর পর স্বামরা মেনে নিলাম তিনটি সর্ত্ত।

- ) अत्मन्न यापा योन मिलान (कान वाधा तिहे ( Ranbom mating )
- ২) জীন@লির আর কোন পরিবর্ত্তন ( Mutation ) হচ্ছে না।
- ৩) প্রত্যেক প্রাণীই দমান সংখ্যায় বৌনকোষ (Gamets) কৃষ্টি করছে।

এখন দেখা যেতে পারে যে এই তিনটি সর্ত্ত মেনে নিলে ঐ জ্বনসংখ্যায় এই বিভিন্ন বৈচিত্ত্বের প্রাণীদের শতকরা হারের কোন পরিবর্ত্তন ভবিশ্রৎ বংশধারায় হচ্ছে কিনা।

AA থান বহনকারী প্রাণীদের সংখ্যা শতকরা ৩৬টি অতএব সবস্তদ্ধ যতগুলি বৌনকোষ তৈরী হচ্ছে তার শতকরা ৩৬টিতে থাকবে A জীন একক অবস্থার।

aa জীন বহনকারী প্রাণীদের সংখ্যা শত করা ১৬টি মাত্র। অতএব সবশুদ্ধ যতগুলি বৌনকোষ তৈরী হচ্ছে তার শতকরা ১৬টিতে থাকবে a জীন একক অবস্থায়।

Aa জীন বহনকারী প্রাণীদের সংখ্যা শতকরা ৪৮টি। এদের বৌনকোষ হবে ছরকম, এক রকম A জীন বহন করবে আব এক রকম a জীন বহন করবে। বদি ঐ হরকম ফৌনকোষই সমান সংখ্যায় হয় তাহলে মোট বৌনকোদের শতকরা ২৪টিতে থাকবে A জীন একক অবস্থায় এবং শতকরা ২৪টিতে থাকবে এ জীন একক অবস্থায়।

বৌনকোষগুলির মিলন কিভাবে হতে পারে ?

(১) A জীনবাহী শুক্রকোব A জীনবাহী ভিন্নকোবের সংক মিলিড হতে পারে।

(২) এ জীনবাহী গুক্তকোব এ জীনবাহী ভিদকোবের সঙ্গে বিলিড হতে পারে।

- (৩) A জীনবাহী শুক্রকোষ a জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিভ হতে পারে।
- (৪) a ফ্রানবাহী ভক্রেকোষ A জ্রীনবাহী ভিদ্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পাবে।

A জীনবাহী শুক্রকোষ a জান বাহী ভিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হবে

্ট, × ্টঃ = ৣ অনুপাতে অর্থাৎ Aa শ্রেণীব প্রাণী হবে > ৪%

a জীনবাহী শুক্রকোষ A জীনবাহী ডিগ্লেষের সঙ্গে মিশিত হবে

্রীঃ ২ ৣ ১৯৯ - ৣ ৯৯ অফুণাতে অর্থাৎ Aa শ্রেণীব প্রাণীহবে ১৪% অতএব Aa শ্রেণীব প্রাণীর মোট সংখ্যা ৪৮%

দেখা মাচ্ছে ১০০ জনের মধ্যে AA শ্রেণীর প্রাণী ৩৬টি aa শ্রেণীর প্রাণী ১৬টি এবং Aa শ্রেণীব প্রাণী ৪৮টি হচ্ছে পববর্ত্তী বংশেও। প্রথমে শতকরা হার ছিল ঠিক এই একই হারে এবং এধনও তাব কোন পবিবর্ত্তন হলনা।

জন সংখ্যা বত বড়ই হোকনা কেন এবং জীন সংখ্যা যত জোড়াই একসকে ধরা হোকনা কেন এই একই ফল পাওয়া যাবে। তবে কয়েকটি সর্ত মেনে নিতে হবে বেমন

- (১) शोनमिनन (रूपन थूनी ( Mating at random ) इटल भारत।
- (২) জীন এর আকম্মিক পরিবর্তনেব সংখ্যা একেবারেই নেই।
- (৩) জন সংখ্যাটি বেশ বড।

ষদি এই তিনটি দর্গু দন্ত্য হয় তবে জীন সংখ্যাব শতকবা হার একটা সমতা বক্ষা কবে চলবে। হার্ভি এবং ওয়েইনবার্গের (Hardy & weinberg) এই সমতাস্ত্র বিবর্তনবাদেব বিশ্লেষনের মূল স্ত্রগুলিব অক্সতম।

হার্ডি ওয়েইনবার্গেব সমতা হুত্রে (Hardy weinberg Law of equilibrium) বলা হয়েছে বে কোন জন সংখ্যায় যখন বংশামুক্রমিক সমতা খাকছে মধাং জীন এর কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছেনা, তথন দেখানে ক্রম বিবর্ত্তন

একেবারেই বন্ধ। বৌন্মিলন বাধাহীন হওয়ায় জীনগুলি বেমন খুশী জোট বাঁধছে কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের শতকরা হারের কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছেনা। সেইজন্ত এই প্রাণীগুলির জমবিবর্ত্তন হচ্ছে না। এই জনসংখ্যায় বিভিন্ন বৈচিত্রের অভাব নেই কিন্তু প্রভাবেক সমান স্বযোগ পাচছে বলে ভাদের অনুপাত সমান থাক্তে।

তাহলে ক্রম বিবর্তন সম্ভব কি করে? হাভি ওয়েইনবার্গের সমত। স্থ্র প্রমাণ করতে আমাদের কয়েকটি সর্ত্ত মানতে হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সর্ত্তপ্রলি থাক। সম্ভব নয়। য়েমন জনসংখ্যা য়ে সব সময় বড় হয় তা নয়, ছোটও হয়। য়েমনিলন কখনই একেবারে য়েমন খুলী এগ বাধাহীন ভাবে হয়না। জীনগুলির আক্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation প্রায়ই হয়। এর ফলে বংশায়্তক্রমিক সমতা (Genetic equilibrium) নই হয়ে য়য় অর্থাৎ কোন শ্রেণীর প্রাণীর শতকরা হার কমে য়য়, কোন শ্রেণীর বাড়ে। য়ে শ্রেণীর প্রাণীর শতকরা হার বাড়েছে তার অবশ্রুই বিবর্ত্তন এর গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। এইটাই হল ক্রমবিবর্ত্তনের পদ্ধতি।

যৌন মিলনে সীমাবদ্ধতার প্রভাব।

এমন হতে পারে যে বতগুলি যৌনকোষ সৃষ্টি হচ্ছে তার সবগুলিরই যে প্রজনন ক্ষমতা পাছে এমন নমঃ কোন এক শ্রেমীর যৌনকোষের কিছু হয়ত নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ AA, aa এবং Aa শ্রেণীর জীনবাহী প্রাণীদের সবগুলি হয়ত প্রাকৃতিক অবস্থাব সঙ্গে সমান ভাবে অভান্ত (Adopted) নয় কিছু অংশ অনভান্ত।

হনে কবা যাক AA শ্রেণীর প্রাণীদের এক তৃতায়াংশের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। যদি তাই হয় তাহলে শতকরা ৩৬টি A জীনবাহী যৌনকোষ স্বাষ্টি হবে কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা থাকে শেতকরা ২৪টির। এরফলে স্বভাবতঃই A জীন বাহী প্রাণীদের সংখ্যা কনে যাবে এং অক্ত প্রাণীরা জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকবে। পর পর কয়েক পুরুষ ধরে এই ভাবে চললে দেখা যাবে যে ঐ জন সংখ্যায় A জীনের শতকরা হার ক্রমশঃ কমছে এবং a জীনের শতকরা হার বাড্ছে।

$$A + A - 68.6 \times 68.6 = 28.6 \\
 A + a - 68.6 \times 86.8 = 28.6 \\
 a + A - 86.8 \times 68.6 = 28.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.6 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86.8 = 20.8 \\
 a + a - 86.8 \times 86$$

ভাছলে এবার জন্মাল

যৌন মিলন

$$A+A-\epsilon \cdot \times \epsilon \cdot = \exists \epsilon \% -AA$$

$$A+a-\epsilon \cdot \times \epsilon \cdot = \exists \epsilon \%$$

$$a+A-\epsilon \cdot \times \epsilon \cdot = \exists \epsilon \%$$

$$a+a-\epsilon \cdot \times \epsilon \cdot = \exists \epsilon \% -aa$$

তাহলে এবার জন্মাল

'38:AA, 58:Aa, 58:aa (धर्गीत धार्गी।

এখানে দেখা বাচ্ছে যে মাত্র ছই পুরুষেই AA শ্রেণীর প্রাণীদের সংখ্যা শতকরা ৩৬ থেকে শতকরা ২৫ এ এসে দাঁড়াল। স্বন্ধদিকে এএ শ্রেণীর প্রাণীদের সংখ্যা এই অল্প সময়েই শতকরা ১৬ থেকে শতকরা ২৫ এ বৃদ্ধি পেল। Aa শ্রেণীর প্রাণীদের শতকরা হার সামান্ত পরিষ্ট্রীত হল।

এখানে দেখা যাছে যে প্রকৃতির নির্কাচনী প্রভাব (Natural Selection) A জীনের বিপক্ষে এবং a জীনের স্থপক্ষে কাল করছে। বেখানেই প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবের চাপ এই ভাবে কাল করে সেধানেই হার্ডিওয়েইনবার্গের পরিকল্পিড সমভা নট হয়। এর ফলে কোন কোন জীনের উপস্থিতির অফুপাত বেশ ক্রন্ড গতিতে পরিবর্ত্তীত হয়। কোন চরিত্রে বিশুপ্ত হয়ে যায় কোন চরিত্রের আরো বিকাশ ঘটে। এই পরিবর্ত্তনই স্ফ্রনা করে ক্রম বিবর্ত্তনের। প্রকৃতিতে অধিকাংশ চরিত্রের উপরই এই নির্বাচনী প্রভাব (Selection pressure) স্থপক্ষ অথবা বিপক্ষে কাল করে। এই প্রভাবের সামান্ততমও কোন একদিকে কম বেশী হলে জনসংখ্যার (Population) উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়।

আকম্মিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব:-

প্রকৃতিতে আকম্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে জীন এর চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হয়।
এর ফলে হার্ডিওয়েনইবার্গের সমতা নট হয়ে থাকে। কোন পরিবর্ত্তীত জীন
কি ধরনের প্রভাব দেবে, পরিবেশের সঙ্গে অভ্যন্ত হতে, জীবন সংগ্রামে জয়ের
পথে এগিয়েনিতে সাহায্য করবে কিনা তার উপর নির্ভর করে প্রকৃতির
নির্কাচনী প্রভাব তার স্বপক্ষে কাজ করবে কি বিপক্ষে কাজ করবে।

অবশ্য প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব বেভাবেই কাজ করুক জীন সংখ্যার অন্থণাডের পরিবর্ত্তন হবেই। পরিবর্ত্তিত জীনটিব প্রভাব যদি প্রবল (Dominant) প্রকৃতির হয় তাহলে তার চরিত্তের বহিঃপ্রকাশ তথনই হবেই এবং প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবও (Selection pressure) পক্ষে অথবা বিপক্ষে তথনি কাজ করতে পারবে।

পরিবর্ত্তীত জীনটির প্রভাব প্রবল প্রকৃতির না হয়ে যদি তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির হয় তাহলে তার চরিত্তেব কোন বহিঃপ্রকাশ তথনি হবেনা এবং প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবও তথনি কাজ করতে পারবে না। অবস্থ আক্ষিক পরিবর্ত্তন হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয় কাবণ প্রায়শঃই দেখা যায় যে পরিবর্ত্তীত জীনগুলি তর্বল (Recessive) প্রকৃতির।

আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে তৈরী তুর্বল (Recessive) প্রকৃতির জীন গুলিও জনসংখ্যার মধ্যে ছডিয়ে পডে ক্রমশ: বিভিন্ন ভাবে। যেমন মনে করা বাক প্রবল (Dominant) প্রকৃতির একটি জীন 'A' থেকে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে তৈরী হয়েছে একটি জীন 'a' যার প্রভাব তুর্বল

(Recessive) প্রকৃতির। এরদকে হয়ত একটি প্রবল (Dominant)
প্রকৃতির জীন B থব ঘনিই ভাবে রয়েছে। প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব হয়ত
B জানের স্বপক্ষে কাজ করছে। ফলে জনসংখ্যার মধ্যে 'B' জীনের প্রসার
হবেই এবং তার সঙ্গী হিসাবে তুর্বল প্রকৃতির 'a' জীনটিরও প্রসার হবে।
দর্বন প্রকৃতির অনেক জীনেরই এই ভাবে অন্ত জীনের সঙ্গধ্বে প্রসার হয়।



'aa' দ্বীন বহনকারী প্রাণীগুলিতে ঐ দুর্বল (Recessive) প্রকৃতির দ্বীনের প্রভাবের বহি:প্রকাশ হবে এবং প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব (Selection effect) এখন এখানে প্রভাকা ভাবে কাছে লাগতে পারবে।

ক্রম বিবর্তনে আকাশ্মক পারবস্তনের প্রভাব ক্রভাবে কাছ কববে তা আনেকটা নির্ভব করে যে এ০ প্রভাবের ফলে পরিবর্তীত ভীন এর প্রিশ্রতনের প্রভাব ক্রত বছা বুব বছা বক্তনেব পারবিত্তন হঠাৎ এলে তা হয়ত জাবন ধারণেব পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে, ক্রতিকারক হতে পারে, হয়ত মৃত্যুর কারণই হয়ে দাঁভাতে পারে। যেনন উদাহরণ স্বরূপ বলা থেতে পারে থেকোন জীনের আক্সিক পরিবর্তনের (Mutation) ফলে হয়ত হৃদয়ন্ত্রের অভাস্থরের ভালভ (Valve) গুলির আরুতির বেশ বছ রক্তমের পরিবর্তন হয়ে গেল। এর ফলে হৃদযন্ত্রের স্থাভাবিক কাজ হয়ত বাধা পেল আর সেই কারনে মৃত্যু ঘটল সংক্রমকে।

আকম্মিক পরিবর্তনের ফলে যে বড় রকমের পরিবর্তনগুলি হয় সেগুলি জীবন সংগ্রামে স্বায়ী হয় না। পরিবর্ত্তন যত স্ক্রহয় যত অল্ল হয়, স্বায়ী হবার ক্ষমতাও তার তত বেশী থাকে। ক্রমবিবর্ত্তন আসে এই সব অসংখ্য স্ক্রম পরিবর্ত্তন একত্রিত হয়ে, হঠাৎ কোন বড রক্ষমের পরিবর্ত্তনের ফলে নয়। জনসংখ্যার আকার ও তার প্রভাব:—

হাডিওয়েইনবার্গের সমতা স্বত্রের তৃতীয় সর্প্ত যে জন সংখ্যা যদি বড় রক্ষের হয় তাহলে। কিন্তু জন সংখ্যা যেমন বছও হয় তেমনি ছোটও হয় ফলে হাডিওয়েইনবার্গের সমতা নই হওয়া স্বাভাবিক। যেমন ধরা যাক একটি মূজা নিয়ে টস্করা হচ্ছে। একশতবার করার ফলে হয়ত পচিশবার সোজা পিঠ আব পঁচাত্তর বার উন্টো পিঠ পড়ল। কিন্তু যদি মাত্র তিনবার করা হয় তিন বারই উন্টো পিঠ পড়তে পাবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। শুক্ত এবং ডিম্বারেই উন্টো পিঠ পড়তে পাবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। শুক্ত এবং ডিম্বারেই মিলন যথন স্থাব্যের উপর (chance) নির্ভর করছে তথন মিলনের সম্ভাবনা ও স্বযোগ যত বেশী বার পাওয়া যাবে সব রক্ষ বৈচিত্রের প্রকাশেব সম্ভাবনাও তত্বেশী থাকবে।

জনসংখ্যা যদি ছোট হয় খুবই সেইজন সংখ্যায় শুক্রকেষ ত্রকমের ['A' জীন বাহা এবং 'a' জীনবাহা ] এবং ডিম্বকোষ ত্রকমের ['A' জীনবাহা এবং 'a' জীনবাহা ] থাকলেও সবগুলি জাতকই হয়ত AA শ্রেণীর হতে পারে। যৌন কোম গুলির কিছু নইহয়ে যায়ই এবং সংখ্যায় যেখানে শল্প সেধানে হয়ত 'a' জীন বাহাকোষ গুলিই সেই পর্যায়ে পড়ল। কিছু জনসংখ্যা বড় হলে হয়ত এক লক্ষ শুক্র কোম এবং এক লক্ষ ডিম্ব কোষের মিলনের ফলে সবগুলিই একরকম হবার সম্ভাবনা কম এবং AA, Aa, aa তিন রকমই কোননা কোন অমুপাতে জন্মাবে।

ক্রম বিবর্ত্তন আদে বিভিন্ন বৈচিত্তের কংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এই বৈচিত্তশুলির উংপত্তি আক্ষিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) ফলে পরিবর্ত্তীত
বংশদারা পরিবাহক পদার্থের (Genetic material) প্রভাবে। এই
বৈচিত্রগুলির যদি এমন কোনগুণ থাকে যে পরিবর্ত্তীত জীবনযাত্রায় তারা
সহায়ক হবে, নতুন আবহাওয়ায় নতুন জীবনে তারা বাঁচতে সাহায়। করবে,
তবেই তারা স্থায়ী হয়। বংশধারাশ্রমী এই সব বৈচিত্রগুলির সংমিশ্রন
উদ্ভব হয় নতুন প্রজাতির। শত সহস্র লক্ষ কোটি বংসর ধরে এমনি বিভিন্ন
পরিবর্ত্তন এসেছে আসছে এবং আসবে।

## নির্বাচনী প্রভাব

বিবর্ত্তন বাদের তথ্যে ভারউইন প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবের (Selection) কথা বলেছিলেন। অবশ্র এ তথ্য ভারউইনের কোন মৌলিক চিষ্টাধারার ফল নয়। ভারউইন তার জীবনের একটা বড় জংশ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাম্থে অমনের খে স্থাবাগ পেয়েছিলেন ভার সন্ধবহার করেছিলেন ভার গভীর প্র্যাবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য তথ্য সংগ্রহে। পরবর্ত্তী জীবনে এই সব তথ্য ও প্রমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাজিয়ে ধরে তিনি তার বিবর্ত্তনবাদের চাঞ্চল্যকর বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন।

ভারউইন আশ্রহণ হয়ে লক্ষাকরেন যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে জন্মের হার সব সময়েই থবই বেশী অথচ মোট জনসংখ্যার পরিবর্ত্তন কিন্তু থব বড় একটা হয়না। জন্মের হার পর্য্যবেক্ষণ করলে আমর। দেখতে পাই যে যতগুলি প্রাণী বড়হয়ে ওঠা পর্যান্ত বেঁচে থাকে জন্মায় ভারচেয়ে অনেক বেশী। যেমন ছ্জাক বংশ বিস্তার করে ভিষাক্মর (Spore) সাহাযে, লাইকোপারডন (Lycoperdon) নামে একটি ছ্জাকের প্রত্যেকটি ৭×১০০০টি ওজাত (Spore) কৃষ্টি করে। এদের প্রত্যেকটি বদি বাঁচত এবং বড় হয়ে উঠত তাহলে কি আশ্রহণ্য গতিতে এরা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলত প্রতামাকের গাছ (Nicotiana Tabacum) থেকে যে বীজ হয় প্রত্যেক গাছ থেকে তিন লক্ষ ঘাট হাজার বাঁজ হয়। কোন এক প্রজাতির স্থামন মাছের দ্বী মাছগুলি প্রত্যেকে ২৮০০০,০০০ করে ডিম দেয়। একধরণের আমেরিকান ঝিম্বকের (Oyster) প্রী প্রাণীগুলি প্রত্যেকে ১১৪০০০,০০০ করে ডিম দেয়। এ হল মাত্র কয়েকটি উদাহরণ। যে সব প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে সেই সব প্রাণীদেরও দেখা যায় যে যতগুলি জন্মাচ্ছে, বেঁচে থাকছে তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যায়।

এর কারণ একই প্রাণীর এতগুলি করে যে জন্মাছে তারা সকলে একই প্রকৃতির নয়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রবন্তা নিয়ে জন্মায়। যেগুলির এমন কতকগুলি প্রবণতা (Potentiality) আছে যা তাদের জীবন ধারণে সহায়তা করে দেইগুলিই শেষপর্যান্ত বাঁচতে পারে অক্সরা নয়। অর্থাৎ এই অসংখ্য আতকের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র রয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা যাদের অন্তদের তুলনায় বেলী সেই বৈচিত্রগুলিই অন্তদের তুলনায় ভাল ভাবে বাঁচে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে হয় যে প্রাণীগুলিব জীনের আক্ষমিক পরিবর্তন (Mutation) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার সহায়ক এমন কিছু চরিত্রের সৃষ্টি করেছে দেইগুলিই জীবনধারনে সক্ষম হবে।

একই গাছের সবগুলি বীজ থেকেই যে চাবা জন্মাবে এমন নয় কোন কোন বীজ মরে যেতে পারে হঠাৎ কোন কারণেই হয়ত মাটিতে না পড়ে পাধরের উপর পড়ল কোন বীজ এবং তার আঙ্করোদাম হোল না। প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব কিন্তু এখানে কাজ করছে না। এটা নিতাছই আক্ষিক ঘটনা। কিন্তু বীজ থেকে ধারা জন্মছে তাদের উপব প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব (Natural Selection) কাজ কববে এবং দেখানে যাবা স্থবিধা পাবে তারাই বাঁচবে। এই ভাবে প্রত্যেক প্রজাতি ক্রমণঃ পরিবর্ত্তন-শীল প্রকৃতির সজেমানিয়ে নিতে পারে এমন বৈচিত্তে পবিবর্ত্তীত হতে থাকে।

ভারউইনেব মৃত্যুব পবে জোহানদেন (Johansen 1903) দেখিয়েছেন যে বংশধাবাশ্রী বৈচিত্রেব মিশ্রণ আছে এমন জনসংখ্যাতেই শুধু প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব কার্যাকরী। জোহান দেন দেখালেন যে কোন এক বংশেব নিজন্ম ধাবা যদি বিশুদ্ধ প্রকৃতিব হয় (Pure lives) এবং দৈওঃ প্রজননেব ফলে (Self fertilisation) দেই বিশুদ্ধতায় মন্ত বৈচিত্রেব মিশ্রণ না হয় ভাহলে প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব দেখানে কাক্ষ কবে না। বিশুদ্ধ শ্রেণীতে বংশধারাশ্রী বৈচিত্রেব সংখ্যা খুবই কম। যদি শুধুমাত্র দীর্ঘদেহ অথবা শুধুমাত্র থর্বদেহ বেছে নিয়ে বংশধারা অন্তুসরণ কবে দেখা হয় ভাহলে দেখা যাবে যে দীর্ঘ দেহ শুধুমাত্র দীর্ঘদেহ প্রকৃতির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে মন্ত কিছু নয়। এই ধরনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব শুধুমাত্র নিজেদের প্রোষ্টির মধ্যে প্রদানর (Brother Sister breeding) ফলেই।

কোন গোয়ালা যদি চায় যে বেশী হুধ দেবে এমন ধরনের গঞ্জার প্রয়োজন ভাহলে কি করে? ভাল হুধ দেয় এমন গরুর সঙ্গে এই ধরনের বেশী হুধ দেয় এমন একটির প্রজনন করে। এদের বংশধরদের মধ্যে যেগুলি কম হুধ দেয় সেগুলিকে বাতিল করে ভালগুলি বৈছে নিয়ে আবার তাদের সদে বেশী হ্য দের এমন ভাতের প্রজনন করে। তাদের বংশধরদের নিয়ে হয়ত আবার এই পরীক্ষা চালায়। এইভাবে পর পর কয়েকটি বংশ ধারা পার হয়ে য়েগুলি আদে দেগুলি থব ভাল জাতের বেশী হ্ধদেয় এমন শ্রেণীর হয়ে ওঠে। এখানে গোয়ালা তার প্রয়োজন মত নির্বাচন করছে, অপ্রয়োজনীয়দের বাতিল করছে, এবং বিভিন্ন বৈচিত্রের মিখাণ করছে প্রজননের মাধ্যমে। মিখাণ যদি না হত ভাগুমাত্র নিজেদের গোষ্টির মধাই প্রজনন সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে বৈচিত্রেও আসতনা এবং নির্বাচনের স্থাগেও আসতনা। ১৯০৩ সালে সেই কথাই বললেন জোহান দেন ( Johan Sen 1903 ) যে এই ধরনের প্রাণীদের গোষ্টি নিয়ে যে জনসংখ্যা ( Uniform population )

দেখানে যদি ভাগমাত্র নিজেদের গোষ্টির মধ্যেই প্রজনন সীমাবদ্ধ থাকে (in breeding only) তাহলে সেই জনসংখ্যায় প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব কাজ কবতে পারেনা। ঠিক এই সময়েই ছ ভীস ( De Vries ) তাঁর চাঞ্ন্যকর আবিষ্কার আক্মিক পরিবর্তনের (Mutation) তথ্য পরিবেশন কবেছেন। এই সময় অনেকেই ভারউইনকে বাতিল করে দিয়ে এই নুভন তথা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও তার প্রভাবের উপর গুরুত দিলেন। ভারউইনের महत्य ममालाहना इन त्य देविहत्वात উद्धत्य कावन जिनि वााशा कत्रज পারেননি। এটা অবশ্য ডারউইনের প্রতি স্থবিচার করা হল না কারণ ডার-উইনের প্রস্তাবিত প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবের তথা কোনদিনই বৈচিত্তের উদ্রবের কাবণ বিশ্লেষনের জন্ম লেখা হয়নি। যেখানে বৈচিত্র আছেই সেখানে প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবের বিশ্লেষণ ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কিছ বিংশ শতাকীর প্রথম দিকে এই ধরনের ধারনা গড়ে ওটার পর মনে হল ভার উইনের ব্যাখ্যা এ মূরে অচল। তার পুরোনো মতবাদ এখন আর চলবে না। এখন আক্ষাক্ষিক পরিবন্তনের ( Mutation ) নৃতন তথ্য ব্যাপ্যা করবে ক্রমবিবর্তনের मूल कथा। हिन्छानील भक्टल जन्मिविवर्छन्तत्र विश्लविक विरक्षयनकात्री छात्र-छेहेरनद मुकु। घटेल।

পববর্ত্তী পর্যায়ে বংশধাবাস্থালন ও তার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্লেষনের ভিত্তি যথন স্বৃদ্ প্রতিষ্ঠা পেল তথন দেখা গেল যে তার উইনের মতবাদ আচল একথা ঠিক নয়। বংশধারাস্থ্যালনের মাধ্যমে বৈচিত্রগুলির উৎপত্তি কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল এবং দেখাগেল যে প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবই

এই বৈচিত্রগুলির কিছু অংশকে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করছে।

প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব ও তার শক্তির সতাতা এখন আর ভর্মাত্র যুক্তি তর্কের বিষয় নয়। আমরা এখন গবেষণাগারে হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারি, প্রমাণ করতে পারি কিভাবে এই প্রভাব কাজ করে। প্রকৃতিতে হে ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে যে ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে গবেষণাগারে তার অফ্করণ করে, সেই ধরনের আবহাওয়া স্টি করে আমরা দেখাতে পারি প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাব কি ভাবে কাজ করে।

ডুলোফিলা পতকের এক বৃহৎ সংগ্রহের মধ্যে পর পর বংশাস্থ্রুমিক ভাবে বংশধারাশ্রমী বৈচিত্রগুলি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং ঐ জনসংখ্যায় তার কি হার ছিল, বর্ত্তমানে কি অন্থপাতে আসছে এবং ভবিলতে কি অন্থপাতে আসবে তা হিলাব করতে পারি। প্রতি সপ্তাহে ঐ জনসংখ্যা থেকে কিছু পত্রু সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে আন্থপাতিক হিলাব লক্ষ্য করতে পারি। এই ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছিল স্বাভাবিক লাল চোথ ডুলোফিলা পত্রু (wild Type) এবং রেখা চোগ (Bar eyed) ডুলোফিলা পত্রু একত্রে খোলা বোতলে তারের ঘন জাল দিয়ে ঢাকা বাক্সে রেখে। এই বাক্সে মোট কতগুলি পত্রু রাখা হল এবং তার মধ্যে কোন শ্রেণীর কি অন্থপাতে রইল তার একটা হিলাব রাখা হল। এরপর বংশামুক্রমিক ভাবে গুর্থ হিলাব রেখে হাওয়া হল যে লাল চোথ কতগুলি করে বেচে থাকছে এবং রেখা চোখ (চাধ (Bar eyed) কতগুলি করে বেচে থাকছে। এবং এদের অন্থপাতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটছে কি না।

দেখা গেল যে ক্রমণ: লালচোথ পতকের সংখ্যা বাড়ছে এবং রেখা চোথ পতকের সংখ্যা কমছে। নির্বাচনী প্রভাব ( Selection ) এখানে লাল চোথ পতকপ্রলির স্বপক্ষে কাজ করছে। লাল চোথ পতকপ্রলির বংশ বিস্তার ঘটছে ফ্রন্ত।

ভুসোফিলা পতকে আক স্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে আর একটি বৈচিত্র পাওয়া যায় যাদের ভানাগুলি অপুষ্ট (Vestigeal wing) এবং স্বাভাবিক ভাবে ভারা উড়তে পারে না। এই বৈচিত্রের সঙ্গে স্বাভাবিক ভানার পড়ক একত্রে রেখে একই পরীক্ষা করা হল দেখা গেল একই ফল পাওয়া যাছে। অপুষ্ট ভানার (Vestigeal wing) পভক্তিল ক্রমণ সংখ্যায় কমে যাছে।

ভুসোফিলা পতদের আর একটি বৈচিত্র খয়েরী রভের দেহ (ebony body ) এদের সঙ্গে স্বাভাবিক রঙের দেহের পতকের মিল্লণ একত্তে রেখে এই একই পরীক্ষা করা হল। এই বার একটু অন্ত ধরনের ফল পাওয়া গেল। দেখা গেল যে ধয়েরী রঙের দেহের পতকগুলি শতকরা এক ভাগ থেকেই ধার এবং এই মমুপাত বেশ স্থায়ী। এর স্বাগের পরীকাগুলিতে দেখা গিয়েছিল যে ক্রমশ: রেখা চোখ (Bar eyed) এবং অপুষ্ট ডানা (Vestigeal) এই ছুই বৈচিত্র একেবারে নিংশেষ হয়ে যায় একটিও থাকেনা। এইবার কেন এমন হল। ঐ জন্ম সংখ্যায় ( Population ) তিন রকম প্তঙ্গ থাকবে (১) বিশুদ্ধ স্বাভাবিক বডের দেহ (২) বিশুদ্ধ খয়েরী রঙের দেহ (৩) স্বাভাবিক ও খয়েরী শ্রেণীর মিশ্রণে উদ্বত সম্কর। দেখা গেল এই সম্কর শ্রেণীর জীবনীশক্তি ( Viability ) অন্ত তুই শ্রেণীর চেয়ে বেশী। ফলে ঐ জনসংখ্যায় সম্কর প্রকৃতির প্তঙ্গ থেকে যায়। খয়েরী দেহগুলি মরেগেলেও বিশুদ্ধ স্বাভাবিক রঙেন দেহ এবং সঙ্কর প্রেণীর প্রজননের ফলে অল্প সংখ্যক পতঙ্গ থয়েরী রঙের দেহ নিয়ে আবাব জনায় তারাই আবাব জনা দিয়ে যায় কিছু সঙ্কব শ্রেণীর। সেই জন্ম খরেরী রভেরদেহ এই বৈচিত্র একেবারে নি:শেষ হযে যায়ন। কিছু থেকেই যায়। এই ভাবে নিকাচনী প্রভাব ও তাব কাজ কিভাবে হয় তঃ আমব। গবেষণাগারে দেখাতে পাবি।

আগের পরীক্ষায় আমরা দেখেছি যে অপুষ্ট ডানা ( Vestigeal wing ) এই বৈচিত্রেব পতকগুলি ক্রমশং নিংশেষ হয়ে যায় একটিও বাঁচেনা শেষপর্যান্ত। তাহলে দেখা যাছে যে আক আক পরিবর্ত্তনের ফলে স্বষ্ট এই বৈচিত্রটি কোন প্রয়োজনে লাগেনা। সভাই কি তাই ? যে আবহাওয়ায় এ পরীক্ষা করা হয়েছিল সেখানে তাই। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয় যদি ? যদি প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলায় ? তাও করে দেখা হল। প্রকৃতিতে এমন জায়গা আছে যেখানে খুব জোরে হাওয়া বয় সব সময়। গবেষণাগারে এ পরীক্ষার সময় জোরে হাওয়া দেওয়ার বাবস্থা করা হল। দেখাগেল যে স্বাভাবিক ডানার পতক্রেরা উড়ে যাছে ফলে এ জনসংখ্যায় ক্রমশং অপুষ্ট ডানার ( Vestigeal wing ) প্রাণীদের সংখ্যা বাডছে কারণ তাবা উভতে পারেনা এবং হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। তাহলে অপুষ্ট ডানা ( Vestigeal wing) এই চরিত্রটি যে আগে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল এখন মার তা নয় বরং এই পরিবর্ত্তীত পরিবর্ষে এইটিই স্বচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈচিত্র এবং এই প্রকৃত্ত

ভালাক জীবনগাবনে তা দাহাঘা করছে। নির্বাচন প্রভাব (Selection)
এখানে তাহলে বিপবীত মুখী।

এই ভ'বে গণিতের মাধ্যমে দংখ্যা তত্ত্বের প্রয়োগে আমবা কোন জন-সংখ্যার আয়তন, দেখানে নির্বাচনী প্রভাবেব কাজেব অন্ধ্যান্ত পরিবর্ত্তনের হাব ইত্যানি নিগ্র কবতে পাবি।

ক্রমবিবর্ত্তন অফুশীলনের আর এক অধ্যায় হল ভতাত্তিক সমীক্ষায় ভৃত্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাণী ও উদ্দিশের জীবাশ্য পর্যাবেক্ষণ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজপর্যান্ত জীব জগতের ইতিহাস বিশ্লেষণ। কিন্তু এই বিবর্ত্তন যা লক্ষ কোটি বংসব ববে ধীব গতিতে এসেছে তার উত্থান পতন আমাদের জীবনকালে দেখা সম্ভব নয়। আমাদের জীবনকালে কমবিবর্ত্তনের উত্থান পতন আমাদের আমবা দেখতে পাই শুধুমাত্ত ক্রত বিবর্ত্তন (Micro evolution) যেথানে হয়। এব উদাহবণ হিসাবে আমবা বলতে পারি ক্যালিফর্ণিয়াব লেব্বাগানের কথা।

ক্যালিকর্নিয়ার বিবাট অঞ্চল জুডে বড বড লেবুবাগান আছে। এই সব বাগানেব লেবু পেকে কৈরী মার্মালেড ইলাদি টিন বন্দী হয়ে দেশে বিদেশে চালান ধায়। এই লেবুবাগান গুলি ক্যালিক্নিয়ার এক বিবাট ব্যবসার কেন্দ্র। এক সম্ম দেখা গেল যে লেবু গাছ গুলি এক বরনেব কীটেব আক্রমনে (Scale insect) নই হয়ে যাছেছে। মাইলেব পব মাইল জুডে যথন এইভাবে লেবু গাছ নই হতে বসেছে কোন রক্ষ ওমুদপত্র দিয়েও কিছু যথন হচ্ছেনা তথন স্বশ্চাৰ বিধাক গাসে হাইড্রোসায়ানিক গাসে (H. C. N. gas) প্রয়োগ ক্রা হল। এই গাসে প্রয়োগের পব কিছুদিন আব ঐ কীটেব উপদ্রব নজরে এলোনা এবং গাছ গুলি ভালভাবে বড হতে লাগল। বর পব আবাব কিছুদিন পরে দেখা গেল গাছগুলি ঐ কীটেব অক্রমণ (Scale insect) হছেছে। এইবার দেখা গেল যে এই বিধাক্ত গাসে এই কীটগুলির (Scale insect) কিছু হয় না। এরা এই বিধাক্ত গাসে সহ্য ক্ষেও বাঁচতে পারে অর্থাৎ এরা প্রতিরোধ্য (Resistant) প্রকৃতির।

দেখা গেল যে ঐ পতক (Scale insect, fam Coccidae) তুরকমেব আছে একধরণের অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির যারা ঐ গ্যাস সৃষ্ক করতে পারে না অক্সরা প্রতিরোধ্য প্রকৃতির যারা ঐ গ্যাসের একটা নির্দিষ্ট ঘনতা সৃষ্ক করতে স্পাবে।

| বৈচিত্র            | সময়<br>- |                         | গ্যাদের ঘনত প্রতি<br>লিটার বাতাদে |        |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
|                    |           | ২৪° সেন্টিগ্রেড<br>— —- | • : ১৮৮ মিলিগ্রাম<br>—— ——        | 86.80% |
| অপ্রতিরোধা প্রকৃতি | ,,        | ,,                      | ,,                                | 8.09%  |

এই প্রতিবোধ্য প্রকৃতির প্রাণীরা এল কোথা থেকে? এই গ্যাদের প্রভাবে কোন দ্বীনের আক্ষিক পরিবর্তনের ফলে নিশ্চঃই নয়। প্রতিরোধ্য প্রকৃতির কীট ও আগেই ছিল তবে খুব কম হারে হয়ত হাজারে একটা। শেইজন্ত এর: আগে নজরে পড়েনি। গ্যাদ প্রয়োগের ফলে যথন অপ্রতিরোধ্য (Non resistant type) শ্রেণা বিনষ্ট হয়ে গেল তথনই এই প্রতিরোধ্য শ্রেণী অবাধে বংশ বিস্তার করার স্থযোগ পেল এবং তথনই এদের লক্ষ্য করা গেল। বিশ্লেষণ করে দেগা গেল যে প্রতিরোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য এই চুইটি চরিত্র একটি মাত্র অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী লিক্ষাত্মক জীনের প্রভেদের ফল।

প্রকৃতিতে আকৃষ্মিক পরিবর্তন হয় ষেমন থুশী (at random) এবং সেই ভাবেই এই প্রতিরোধ্য চরিত্রটির উৎপত্তি। আমাদের যন্তদ্র জানা আছে হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস এই ধরনের কোন পরিবর্তন (Mutation) আনতে পারে না। প্রতিরোধ্য প্রকৃতি এর আগে নির্বাচণী প্রভাবের (selection) সহায়তা পায়নি কিছু গ্যাস প্রছোগের পরে নৃতন পরিবেশে এরাই নির্বাচনী প্রভাবের সহায়তা পেল। এবং ঐ পতক্ষের জনসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল।

ক্যালিফর্লিয়ার লেব্বাগানে ১৯১৪ দাল থেকে গ্যাস প্রয়োগে ঐ পডক্ষের হাত থেকে লেব্লাছগুলিকে রক্ষা করা হয়ে আসছিল। পরে যথন গ্যাস প্রয়োগে ফল পাওয়া গেলনা ছখন কোয়াইল এবং ডিক্সন (Quayle 1938, Dickson 1940) বথাক্রমে ১৯৩৮ এবং ১৯৪০ দালে এদের বংশধারা বিশ্লেষণ করে দেখালেন ঐ লাল রঙের কীট (Red Scale insect) ছই শ্রেণীর আছে প্রতিরোধ্য (Resistant) এবং অপ্রতিরোধ্য (Non resistant) প্রকৃতির। ১৯৪১ দালে হার্ডমাান এবং ক্রেল দেখালেন (Hardman and Craig 1941) যে গ্যাস প্রয়োগের সময় প্রতিরোধ্য শ্রেণীর পতঙ্গ ৩০ মিনিট পর্যান্ত ডাদের খাসনালীর ধোলা মুথ (Spiracle) বন্ধ রাধতে পারে ক্রিছ

অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীব পতক্ষেরা পারে মাত্র এক মিনিট বন্ধ রাখতে। অবশ্র এই তথ্যের যাধার্থ্য আর কোন গবেষক পবীক্ষা করে দেখেননি।

দেহতত্ত্বে এই পবিবর্ত্তন (Physiological change) যে গ্যাস প্রয়োগের ফলে ঘটেছিল এবং পরবর্তী বংশধবেবা তা উত্তবাধিকার স্থতে প্রেছিল এই ব্যাখ্যা কিন্তু নির্জুল নয়। ঐ পতত্ত্বের জনসংখ্যায় তুই শ্রেণীই ছিল এবং প্রতিরোধ্য শ্রেণীর উৎপত্তির সঙ্গে গ্যাস প্রয়োগেব কোন সম্পর্ক নেই। নির্কাচনী প্রভাব তুই পরিবেশে তুই ভাবে কাজ করায় ঐ পত্তেব জন সংখ্যায় এই পরিবর্ত্তন আদে।

আব একটি বিচিত্র উদাহবণের কথা আমরা উল্লেখ কবব—দেহ বর্ণে শিল্পাঞ্চলের প্রভাব—(Industrial melanism, নামে হা পরিচিত। উনবিংশ শতান্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্তে এবং ইউবোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর 'মথ' দেখা যেতো (Amphedesis betularia) দার রঙ ছিল হাদ্ধাধরনের। কিন্তু ১৮৫০ সালে এবং তাব কাছাকাছি সময়ে এই মথ্ওলি দেখা গেল বেশ গাঢ় রঙের জন্মাছে। দেহ বর্ণেব জন্ম প্রত্যক্ষ্য ভাবে দায়ী একটি জৈব রসায়ণ মেলানিন (Melanin Pigment) এদের দেহে বেশী পরিমাণে তৈবী হচ্ছে এবং দেহের রঙ হচ্ছে গাঢ়। দেখা গেল যে ক্রমশঃ এই গাঢ় রঙেব মথগুলিই বেশী জন্মাছে এবং তাদের তুলনায় হাদ্ধারঙের 'মথ' (Moth-Lepidopteridae) সংখ্যায় থবই নগণ্য হয়ে শভছে। আবো কিছুদিন পরে দেখা গেল শুধুমাত্র গাঢ় বঙের মথেরা বয়েছে, হাদ্ধারঙের একেবাবেই নেই।

এই একই ব্যাপাব দেখা গেল কিছুদিন পরে হামবুর্গ শহরে এবং তার কিছুদিন পরে ফ্রান্সে। এই সমস্ত আংশে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সলে এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় প্রকৃতির রূপ গিয়েছে বদলে। চারদিকের গাচ বঙের পরিবেশে, রুল্ফ গাছের কালচে পাতার আডালে রঙ মিলিয়ে আত্মরুক্ষ। করার স্থবিধা গাচ রঙের পতক্ষেরই বেশী। আগের দিনে যখন এত কলকারখানা গড়ে ওঠেনি, গাছের পাতা ছিল হাছা সবুক্ষ এবং সেথানে হাজা রঙের পতক্ষেরা সহজে আত্মগোপন করতে পারত পাথীদের স্থানী নক্ষর থেকে।

হান্ধা রঙের মথগুলির অবশ্য প্রাণশক্তি (Viability) বেশী গাঢ় রঙের মথগুলির তুলনায় বেশী। বদি শুধুমাত্র প্রাণশক্তির প্রশ্নই নির্কাচনের কারণ হত তাহলে গাঢ় রঙেব মথগুলিব সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতনা কিন্তু নির্বাচনী প্রভাব (Selection) এখানে বিপবীত মুখী, গাঢ়বঙের মথগুলি হান্ধারঙের মথগুর আকি আকি পরিবর্তনের (Mutation) ফল। শিল্লাঞ্চল গাড়ে ওঠার আগেই তারা ছিল। এদের উদ্ভবেব সঙ্গে কল কাবখানাব কোন সম্পর্ক নেই। তবে গাঢ় রঙেবগুলি কমছিল কাবণ তাদেব জীবনী শক্তি কম এবং নির্বাচনী প্রভাব তাদেব স্বপক্ষে তথন ছিল না।

টিমোফিফ্ রিদোভিন্স (Timofeeff-Ressovsky 1933, 1935) ১৯০৩ সালে এবং ১৯০৫ সালে ডুসোফিল। পতক্ষের উপর প্রীক্ষা করেন। বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে উদ্ভ ডুসোফিলা ফিউনেত্রীস্ এর (Drosophila funebris) বিভিন্ন শ্রেণীব (Strains) প্রাণশক্তিব এক তুলনা মূলক সমীক্ষা ছিল তাঁব গবেষণাব বিষয়। ডসোফিল। ফিউনেত্রীদেব বিভিন্ন শ্রেণীব পড়কের। বাইবে থেকে দেশতে এক এবং ভালেব কোন পার্থক্য বোঝা যায় না বলে ডুসোফিলা মেলানোগ্যাসটাব এব (Drosophila Melanogaster) একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীব সঙ্গে ডাদেব তুলনা মলক সমীক্ষা করা হয়। ডুসোফিলা মেলানোগ্যাসটাব গাঁম প্রধান অঞ্চলে বাস করে এবং ডুসোফিলা ফিউনেত্রীস পছন্দ করে নাভিনীকোক অঞ্চল।

টিমোফিফ্ বসোভস্কি হিসাব কবেন ডসোফিলা মেলানোগ্যাসটাব এব জীবনী শক্তিকে (Viability or Survivalvalue) একক ধরে ডুসোফিলা ফিউনেব্রীসেব প্রাণশক্তিব শতকবা কত। অর্থাৎ প্রতি ১০০টি মেলানোগ্যাসটাব ব্যথানে বাঁচে সেথানে ফিউনেবীস ফদি ৯০টা বাঁচে তাহলে প্রাণশক্তি (Viability)৯০% ববাহেবে

একট পাত্রে (Culture bottle) সমান সংখ্যায় ভুসোফিলা মেলানো গ্যাসটাব প ভুসোফিলা ফিউনেব্রীসেব ডিম (প্রভিটি ১৫০ করে ৩০০) বাখা হয় কিছ ভাদেব খাবাব দেওয়া হয় কম। এই ডিমগুলি থেকে শুক্রকীট (Larvae) বেবিয়ে যখন খাওয়া আবস্তু কববে তখন সকলেব মত পর্যাপ্ত খাবার তাবা পাবে না। অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহেব জন্ম তাদেব মধ্যে প্রতিযোগিত। আবস্তু হবে। এবপব এদেব কোন শ্রেণীব প্রক্ল কতগুলি করে বাঁচে তার হিশাব করা হল। ফল পাওয়া গেল এই হাবে:—

| ডুদোকিলা ফিউনেত্রীল এর শ্রেণ | ডুসোফিল: মেলানোগ্যাসটার এব<br>তুলনার প্রাণশক্তির শতকরা হার |              |                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|                              | '¢° (자: (회:                                                | ২২° সে: গ্রে | २ <b>&gt;</b> ° (म: ८ গ্র |
| বার্লিন শ্রেণী               | <b>P</b> 2                                                 | 8२           | <b>&gt;</b> b             |
| মিশব ভোণী                    | ৬৮                                                         | 86           | <b>७</b> ∙                |
| मस्या ट्यंनी                 | 202                                                        | <b>৭৩</b>    | २৮                        |
| ইতালী শ্ৰেণী                 | 96                                                         | 80           | <b>?</b> (                |

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ফিউনেব্রীদেব (D. funebris) প্রাণশক্তি যথেষ্ট কম কিন্তু কম উর্ত্তাপে বাখলে প্রাণশক্তি খুব কম নয় বেশী উরাপে বাখলে খুবই কম। ফিউনেব্রীদ প্রজাতি শীতপ্রধান স্থান প্রদশ করে এবং মেলানোগ্যাদটাব প্রজাতি গ্রীমপ্রধান অঞ্চল প্রদশ করে। ফিউনেব্রীদ প্রজাতিব দেহতত্ব এমন ভাবে নিয়ন্ত্রীত যা শীত প্রধান অঞ্চলই ভালোকাজ করে।

আর একটি পরীক্ষা কবা হয় ফিউনেত্রীস প্রছাতিব বালিন শ্রেণী এবং মস্কো শ্রেণীতে। এদেব তফাং বোঝা খুবই কঠিন।

|                   | -1.6          | 1               |                         |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| <b>অ</b> পবহাওয়া | ভৌগলিক        | ডুসোফিল।        | প্রাণশক্তির শতক্রায়া   |
|                   | অ্ঞল          | ফিউনেব্রীস এব   | হার বালিন শ্রেণীব       |
|                   | 1             | বিভিন্ন শ্ৰেণী  | কিউনেত্রীন প্রজাতিব     |
|                   |               | 11104 04 11     | I                       |
|                   |               |                 | তুলনায়।                |
|                   |               |                 | ১৫° সে: ২২° সে: ২৯° সে: |
| শারা বছব          | মধ্য ইউরোপ    | বার্লিন         |                         |
| ধরে বেশভাল        | · 44) > 96314 | বালন            | , >00 >00, >00          |
| আবহাওয়া।         | পশ্চিম ইউবোপ  | ই-ল্যাণ্ড       | 1                       |
|                   | 11-04 3 90411 | হ'ল)।ও          | 50.0 700 778.2          |
| কিছুই তিব         | উত্তব ইউবোপ   | ->              |                         |
| नय।               |               | স্কুইডেন<br>—   | >04.9 26.5 770.0        |
| শীত ভীৱনয়        |               | S S             | 9 7 0 3.8 7/0H-0H       |
| গ্রীদ্বের তীব্রতা | ভূমধ্যসাগরীয় | ইভালী           | 9,90 705.8 70P.P        |
| বেশী              | অঞ্চল         | মিশর            | ٩٠٥٠٥ ٥٠٥٠٥ ١٠٥٠٥       |
| C47I              |               | 17 X            |                         |
| শীত ও গ্ৰীম       |               | লেনিলগ্রাদ      | 777.7 7 • 5.8 755.5     |
| হুইয়েরই তীব্র-   | বাশিয়া       | Call 4 al 51 la | 3333 304.8 344.4        |
| তা বেশী           | 711 141       | মস্কো           | 758.4 705.8 766.6       |
| ७। ८५न।           |               | 1341            | 100000                  |

দেখা গেল (১) ১৫° দেণিগ্রেডে ভূমধ্যসাপ্রীয় অঞ্চলের শ্রেণীর প্রানশক্তি মধ্য ও উত্তর ইউরোপের শ্রেণীর তুলনায় কম।

- (২) ১৫° সেন্টিপ্রেডে রাশিরার শ্রেণীদের প্রাণশক্তি উত্তর, মধ্য, ও পশ্চিম ইউরোপের শ্রেণীদের তুলনায় বেশী।
- (৩) ২৯° দেশ্টিগ্রেডে রাশিয়ার শ্রেণীদের এবং ভূমধ্য সাগরের শ্রেণীদের প্রাণশক্তি উত্তব, পশ্চিম, এবং মধ্য ইউরোপের শ্রেণীদের তুলনায় বেশী।

ইউবোপে দার। বছর ধরে ভাল আবহাওয়া থাকে। শীত ও গ্রীম দেখানে থব তাঁর নয়। দেখানকার প্রজাতিরা মাঝামাঝি উত্তাপে অভান্ত। ভূমধ্য দাগরীয় শ্রেণীব শাত প্রধান অঞ্চলে জীবনী শক্তি কমে হায়। রাশিয়ার শ্রেণীর। চরম আবহাওয়ায় অভান্ত দেইজন্ত ৯৫° দেটিগ্রেডেও তাদের প্রাণশক্তি বেশী। ইউরোপের শ্রেণীর। গ্রীম্মের তীব্রতায় অভ্যন্ত নয় সেই জন্ত ২৯° দেটিগ্রেডে রাশিয়া এবং ভূমধ্য দাগরীয় অঞ্চলের শ্রেণীদের প্রাণশক্তি বেশী। নির্বাচনী প্রভাব এখানে কাজ করছে জীনএর আক্ষিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) উপর, এবং ঐ সব জীন নিয়ন্ত্রণ করে দেহতত্ব সংক্রাম্ভ (Physiological Characters) চরিত্রগুলি।

ভাইস ১৯৩৯ সালে (Dice 1939 axb) এরিজোনার মরু অঞ্চলের ১৫টি শ্রেণীর ইতুরের দেহের রঙ নিয়ে এক সমীক্ষা করেন। এরিজোনার এই ছোট ছোট মক অঞ্চলে হাল্কা রঙের গ্রানাইট থেকে গাঢ় রঙের লাভান্তর পর্যান্ত আছে। এখানকার পাণুরে গুহার ইতুরগুলির (Perognathus nitermedias) দেহের রঙ প্রকৃতির রঙের সঙ্গে এক। এর কারণ নির্বাচনী প্রভাব (Selection) প্রকৃতির বঙের সঙ্গে একাত্মভার স্থান্ত কাজ করছে এবং ষেপ্তলি অন্য রঙের সেগুলি সহজেই চোথে পড়ে ও শক্রর শিকার হয়।

বার্গম্যান, এলেন এবং মগারের প্রস্তাবিত নিম্নম (Bergmann's Allen's & Gloger's rule) বলে প্রাকৃতিক পরিবেশের তাপমাত্রা এবং আদ্রতার প্রভাব প্রাণী ও উদ্ভিদের বহিঃ প্রাকৃতির পরিবর্ত্তন আনে।

মাপারের নিয়ম (Glogers rule):— পাখী ও ন্তন্ত পায়ীরা উব্ধ এবং আদ্র আবহাওয়ায় থাকলে গাঢ় বর্ণের হয়। শীত প্রধান শুক অঞ্চল এরা হাকা রঙের হয়।

বার্গম্যানের নিষ্ম: - ( Bergmann's rule ) পাথী ও ন্তন্ত পায়ীরা শীত

প্রধান দেশে থাকলে তাদের দেহের আকার বড হয় গ্রীম প্রধান অঞ্চলের তুলনায়।

এলেনের নিয়ম (Allen's rule): 

ঊষ্ণ শোনীতের প্রাণীরা যদি শাত প্রধান অঞ্চলে থাকে, তাদের পা, লেজ, কান এবং ঠোট আকারে ছোট হয়।

রেনশ্চের নিয়ম (Rensches rule) শীতপ্রধান দেশের পাখীদের ভানা হয় সক এবং গ্রীষাপ্রধান দেশের পাখীদেব ভানা হয় চওড়া।

আমরা দেখেছি প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবই জনসংখ্যার চরিত্র নিদ্ধারণ করে ও তার পবিবর্ত্তন মানে। নির্বাচনী প্রভাবের এই কাজেব প্রধান উপকরণ বংশধারাশ্রমী বৈচিত্র যার উদ্ভব আক্ষিক পরিবস্তানের ফলে। ক্রম বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে যাবার সহায়ক এরাই। ভারউইনের ক্রমবিবস্তানের তথ্য এবং দ্রভ্রীস, মরগ্যান, মূলার প্রভৃতির বংশ ধারাম্বর্কমের তথ্য তাই অকাকি ভাবে জড়িত। একটির সক্ষে অক্টির সম্পর্ক গভীর।

## বিজ্ঞানী গবেষক ও গ্রন্থকার

| Aristottle                    | এরিস্টটল         | পৃ: ৩                      |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|
|                               | এলফার্ড          | γs                         |
| Alfert                        |                  | •                          |
| Altenberg                     | অন্টেনবার্গ      | > %                        |
| Allen                         | এলেন             | >6@                        |
| Auerbach                      | অরবাথ            | > 9                        |
| Bateson                       | বে <b>টিশন</b>   | 36, <del>2</del> 8, 24, 99 |
| Bovery                        | বোভারি           | to                         |
| Bridges                       | <b>ত্রীঞ্</b> দ্ | ६७, ७१, ৮১, ১२२, ১२६, ১२१  |
| Brown                         | বাউন             | <b>«</b> 9                 |
| Balbini                       | ব্যালবিনি        | ৬০, ৬৪                     |
| Belling                       | বেলিং –          | <b>%</b> >                 |
| Bauer                         | বা <b>উয়ার</b>  | ৬৫                         |
| Buck                          | বাক              | ৬৭                         |
| Beermann (1952)               | বীরমান           | ৬৭                         |
| Breuer (1955)                 | ব্ৰুয়ার         | ৬৭                         |
| Benger. S. (1951, 55, 58, 61) | বেনজের           | 2.9                        |
| Boycott                       | বয়কট            | 8 6                        |
| Bergner (1928)                | বাৰ্গনাৰ         | ₽3                         |
| Bergmann                      | বাৰ্গম্যান       | ১৫৬                        |
| Castle (1925)                 | ক্যাস্ল          | <b>b</b> \$                |
| Coreans                       | করিন্ধ           | ٥                          |
| Crick (1953)                  | ক্র <b>ীক্</b>   | ৫৩, ৭৩                     |
| Cleveland (1949)              | ক্লীভ্ল্যাও      | <b>¢</b> 9                 |
| Camara (1947)                 | ক্যামারা         | 49                         |
| Cooper (1938)                 | কুপার            | ৬৭                         |
|                               |                  |                            |

| Coleman (1949)           | কোলম্যান           | <i>৯৬</i>           |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Crampton                 | ক্র্যাম্পটন        | <b>»</b> :          |
| Conchlin                 | ক্ষলীন             | 26                  |
| Cleland                  | কেন্যাও            | > 9                 |
| Craig (1941)             | ক্রেইগ             | >65                 |
| De Vries                 | গ ভাস              | ۵, ۲۰۰, ۲۰۵, ۲۶۶    |
| Davenport (1013)         | ড্যাভেনপোট         | <b>১</b> ৮          |
| Darwin Charles<br>(1868) | চালসি ভারউইন       | ÷                   |
| Darlington (1937)        | ডালিংটন            | <b>१</b> ૭, ৬૦      |
| De Castro (1917)         | গ কাম্বো           | <b>¢</b> 9          |
| Duryee ( 1941, 1950 )    | <b>ডিউ</b> রী      | <b>6</b> 5          |
| Diver                    | ডাইভার             | 8 લ                 |
| Dunn ( 1920 )            | ডান                | ۶-                  |
| Dickey                   | <b>ডি</b> কি       | <b>۵</b> ۰۹         |
| Dobzhansky               | <b>ভবঝান্</b> স্কি | ১৩১, ১৩৫, ১৩৬       |
| Dickson ( 1940 )         | ভিক্সন             | >0.5                |
| Dice ( 1939 a & b )      | ডাইশ্              | \                   |
| Doncaster (1906)         | ভনকাস্টার          | b-14                |
| Epling (1944)            | এপ্লিং             | ১৩৬                 |
| East ( 1910 )            | <b>ਭੋ</b> ਸਰੋ      | ÷¢                  |
| Frost (1927)             | ফ্রস্ট             | 376                 |
| Flemming (1882, 84, 87)  | ফ্লেমিং            | કેર્રે, કેર્ટ, હેર્ |
| Farmer ( 1905 )          | ফারমার             | 40                  |
| Goss (1824)              | গদ্                | 9, <b>«</b>         |
| Gregoire (1904)          | <u>থে</u> গয়ের    | ر, <b>د</b><br>8 ی  |
| Goldschmidt              | গোল্ডস্মিডট        | ¢۶, ۵۰۵, ۵۵¢        |
| Gall ( 1952, 54, 56 )    | গল                 | ډو.                 |
| Griffith (1928)          | গ্রীফিথ            | 90                  |
| Garstrang                | গারস্ট্রাং         | ه د<br>8 ه          |

| Gloger                    | <b>শ্ল</b> ার        | >66                      |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Heidenhain (1894)         | হাইভেনহাইন           | 82                       |
| Hughes schradar (1948)    | হিউভেদ্ স্রাডার      | <b>6</b> 9               |
| Heitz (1928, 29, 33)      | <b>.</b> इडे९म्      | ৬৫, ৬>                   |
| Haldane J B.S, (1922)     | হাৰডেন               | ۴۶                       |
| Hollander (1938)          | হলা গুর              | ۴3                       |
| Haas                      | হাস                  | ٥٠٩                      |
| Hardy                     | হার্ডি               | >8 •                     |
| Hardman (1941)            | হাড মাান             | >৫২                      |
| Henking ( 1891 )          | হেনকিং               | ₽ <b>8</b>               |
| Iwata ( 1940 )            | ই এয়াত।             | <b>6</b> 3               |
| Johansen (1903, 1911)     | জোহান দেন            | ¢১, ১৪৭, ১৪৮             |
| Jaegar ( 1939 )           | জীগার                | <b>.</b>                 |
| Knight ( 1799 )           | নাইট                 | 9                        |
| Kayano                    | কাইয়ানো             | ¢ o                      |
| Kodani (1942, 46)         | কোদানী               | e2, 69                   |
| Kaufmann (1948, 57)       | ক <b>ফ্</b> মাান     | <b>૭</b> ১, ૧૦           |
| Kostoff ( 1930 )          | কোসভফ্               | •8                       |
| Kerkis (1935)             | কারকিস্              | ১০৬                      |
| Lotz                      | <i>ল</i> োৎস         | 5.9                      |
| Mendel Gregor John        |                      |                          |
| (1866)                    | মেণ্ডাল, গ্রেগর জন   | ৬, ৮                     |
| Moore ( 1905 )            | মূর                  | \$ <b>9</b>              |
| Mcclung (1901 & 2)        | ম <b>্যাক্</b> ক্লাং | ¢2, 68                   |
| Montgomery (1903)         | মণ্টগোমেরী           | ৫৩                       |
| Morgan T. H. (1910)       | মরগাান, টমাস হাল্ট   | ৫৩, ৭৭, ৭৮, ৭৯,          |
|                           |                      | bu, ১.o., ১.8            |
| Muller H. J. (1927, 1938) | ) মৃালার             | <b>c</b> o, 62, 308, 306 |
| Mirsky                    | মিরস্কি              | <b>t</b> 9               |
| Manna G. K.               | মাল্লা, গোবিন্দ ক্লফ | <b>t</b> 8:              |
| 9.36                      |                      |                          |

| Mc clentock | ( | 1932, | 34, |
|-------------|---|-------|-----|
|-------------|---|-------|-----|

| Wic cleurocz ( 1997, 913 | _ ,                  |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| . 38 )                   | ম্যাক্ক্লিনটক্       | £%, £3                 |
| Malheiros (1947)         | ম্যালহির <b>স্</b>   | <b>«</b> 9             |
| Metz ( 1941 )            | মেৎস                 | ৬৭                     |
| Melland (1942)           | মেল্যাও              | ৬৭                     |
| Makino (1938)            | মাাকিনে৷             | ৬০, ৬৭                 |
| Mather ( 1944 )          | মাথের                | 9 0                    |
| Mc Donald (1957)         | ম্যাকডোনা <b>ন্ড</b> | 9 0                    |
| Miescher ( 1871. 97 )    | মিযে <del>*চার</del> | 9 0                    |
| Mann (1927)              | মান                  | >> 6                   |
| Mohr (1923)              | মোহৰ                 | 755                    |
| Misra A. B. (1938)       | মিখ                  | 19                     |
| Nilson Ehle (1908)       | নীল্পন এইলি          | ં¢                     |
| Nakamura                 | নাকামৃবা             | 60                     |
| Newton (1929)            | নিউটন                | 755                    |
| Ostergren (1949)         | অস্টাব গ্ৰেন         | <b>«</b> 9             |
| Pfitzer ( 1881 )         | ফিটজার               | ৬০                     |
| Pontecorvo (1944)        | প <b>েটকভো</b>       | <b>%</b> >             |
| Painter ( 1933, 34, 41 ) | পেইন্টাব             | ৬৫, ৸ঀ                 |
| Pavan (1955)             | পাভান                | ৬৭                     |
| Plough (1917, 1921)      | প্লাউ                | <b>५</b> २, ५२         |
| Punnet ( 1905 )          | পানেট                | ३४, २८, २८, १९         |
| Pasteur Luis ( 1822-95 ) | ) পাস্তুর, লুই       | 8                      |
| Pellew ( 1929 )          | পেলিউ                | 755                    |
| Quayle ( 1938 )          | কোয়াইল              | <b>५</b> ०२            |
| Ris (1941, 42, 45, 57)   | রিস্                 | ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৯, ৭০ |
| Rao                      | রাও                  | ¢ 8                    |
| Raychawdhuri S. P.       | রায়চৌধুবী           | <b>e</b> 8             |
| Redi (1626-1691)         | রেডী                 | ৩                      |
| Raynor (1906)            | রেনর                 | ৮.৬                    |

| Robson (1949)             | রবসন                 | <b>5•</b> †                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Rensche                   | রেনশ্চে              | )en                                 |
| Sucoko                    | কুৰেনোকে             | -                                   |
| Seshachar                 | শেশাচার              | <b>C</b> B                          |
| Sharma, G. P.             | শৰ্মা, গনপ্তি        |                                     |
| Schwartz ( 1953 )         | স্কোয়ার্জ           | t w                                 |
| Schradar (1953)           | স্রাভার              | <b>(1, 4</b> ,                      |
| Stern (1926, 46)          | <b>স্টা</b> ৰ্ণ      | €3, b3, b2                          |
| Serra (1947)              | <b>শে</b> বা         | <b>t</b> ,                          |
| Stalker (1954)            | স্টকার               | 49                                  |
| Steadler                  | স্টেডলার             | <b>&gt; 8</b>                       |
| Startevant                | স্টাটে ভা <b>ন্ট</b> | ون, ۹۵, ۶۶۵, ۲۵۵, ۲۵۴, ۲۵۴          |
| Swanson (1942, 43)        | <u> শোয়ানসন্</u>    | ٤٥, ٤٥                              |
| Sutton ( 1903 )           | সাটুন                | <b>(</b> 0                          |
| Socolov (1939)            | <u> শোকোলোভ</u>      | 200                                 |
| Stras burger (1882, 88)   | <i>ম্</i> টাদবার্জার | 85, 82, 80, <b>6</b> 0              |
| Saunders (1905)           | <b>শ গু</b> াস       | ۶ <del>۶, ۵۰, ۵۰, ۵۰, ۵۰, ۹</del> ۶ |
| Spalanzi (1729-1799)      | স্প্যালানকী          | ,                                   |
| Stevens ( 1905 )          | স <b>্টোডেন্স</b>    | ье                                  |
| Sonnebornatei (1949)      | <u>নোনেবোর্ণ</u>     | ء<br>9                              |
| Tylor G. H.               | টাইলর                | 8 <b>७. ৫</b> ৩                     |
| Timofeeff Ressovsky       |                      | •                                   |
| ( 1933, 35a )<br>Tshermak | টিমোফিফবিসে          | ভিস্কি ১৫৪                          |
|                           | < দেবমাক             | >-0                                 |
| Von ben den (1883)        | ভন বেন ডেন           | 85, 85, 25                          |
| Whitingel (1937, 47) Wyss | হোগাইটি শেল          | b)                                  |
| Weinberg                  | <b>উ</b> ইস্         | 3.9                                 |
| Weismann (1887)           | ওয়েইনবার্গ          | 28.                                 |
| Winiwarter (1900)         | <b>अरब हेमया।</b> न  | 89                                  |
| Waldeyer ( 1888 )         | <b>উ</b> ইনিওয়াট1র  | 80                                  |
| Watson (1953)             | প্রালডেয়ার          | ¢ o                                 |
| White M. J. D. (1954)     | ওয়াটসন              | د <b>ن</b> , ۱۰                     |
| Wilson (1905, 1909)       | হোয়াইট<br>>>        | ¢७, ७१                              |
| Yamashina                 | <b>উ</b> हेनमन       | <b>₽8</b>                           |
| Yoshikaoa                 | ইয়ামাসিনা           | <i>(</i> 0                          |
|                           | ইয়োসিক্ওয়া         | <b>(</b> 9                          |
|                           |                      |                                     |

## প্রতিশব্দ

Acrocentric — প্রাস্থবিসূ (?) Chrmo mere—কোমোনেয়ার Animal cell-- জীবকোষ Cytologist—কোষ বিজ্ঞানী Anaphase—অন্তপর্ক Cosmic Ray -- মহাজাগতিক রশ্মি Aporepressor—নিয়ামক রসায়ন Delition—অসহানি Diploid member—যোড সংখ্যা Atom-পরমাণ Allopolyploidy—অসমন্তর বছ Diakinesis—বিকৰণ অণিতা Diplotine—আৰ্ক্ণ Duplication—পুনরাবৃত্তি Auto —সমস্তর Bacteria — জীবাৰ Dominant\_Rage Equatorial plane—মধ্যরেখা Banded Chromosome—রেখা Ebony body—গণেবী দেহ দেহ ক্ৰমোদোম Environment - পরিবেশ Bareyed—রেখা চোথ Factor—পদার্থ Cistron—সিস্ট্রন Fungus—ছত্ৰাক Centriole—মেকবিন্দ Fertilezation—নিষিক্ষকরণ Centro mere—শ্বিতিবিশ্ব Gene - জীন বা প্রান বিন্দ Chromatin granules—ঘনপ্রাণ Genetic Equilebrium-বিন্দ বংশাহ ক্রমিক সম্ভা Chromosomes—ক্ৰমোদোম বা Giant chromosome—বড প্রাণ সত্র Chromatid—কোমাটিড (প্রাণ ক্ৰমোদোম Hybrid—সম্ব রেখা ?? ) Heterozygous Chiasmata-वन्ननी Haploid member—একক সংখ্যা Cross over—আডাআডি জোড়া Inducer—অমুত্তেকৰ বুসায়ৰ Chromocentre—কেন্দ্ৰাংশ Inversion—বিপরীজক্রম Conditioned—নিৰ্দেশিত

Induced mutation - কৃত্রিম উপায়ে স্ট আক্সিক পরিবর্ত্তন Infra red—অতিলাল রশ্মি Industrial melanism—দেহবর্ণে শিরাঞ্জের প্রভাব Killer--বিষাক্ত Lampbrush chromosome-গ্রন্থিক ক্রমোদোম Leptotene — সাবিভাব Larvae — শুৰু কটি Matrix -- ঘনপদার্থ Metaphase—মধাপর্কা Meosis—যৌনকোষ বিভাগ Mitosis—দেহকোষ 'বিভাগ Muton—মিউটন Moth—মথ-প্রজাপতী জাতিয় প্রক Mutation—আক্সিক প্রিক্রন Micro Disection — অতিসুক্ষ दावर छ्डम

Meta centric—মধ্যবিদ্ Micro evolution—জ্ৰুক বিবৰ্ত্তন Natural Selection—প্ৰকৃতিব নিৰ্ব্বাচনী প্ৰভাব

Nucleus—প্রাণকেন্দ্র Nucleolus – কেন্দ্রমণি Non Resistant type—অপ্রতি-

রোধ্য ভোলীত

Oyster—বিকৃষ Operon—অপেরণ বা সংগঠন Operator gene—নিযন্ত্রক জীন Organic Compound—ছৈব বনায়ণ Over laping inverssion— উপস্থাপিত বৈপরিত্য Prophase—প্রথমপর্ব Pachetene—দশ্মিলন Polyploidy—বছগুণিত।

Protoplasm—জীবপন্ধ —কোষ

আবরণী

Potentiality—প্রবন্তা
Pure lines—বিশুদ্ধ ধারা
Population—জনসংখ্যা
Physiology—দেহতত্ত্ব
Pure variety—বিশুদ্ধ শ্রেণীর
Pertheno genesis—একক প্রজনন
Para centric—বিকেন্দ্রিক
Peri centric—কেন্দ্রিক
Repressor—উত্তেজক রসায়ণ
Ragulator gene—নিয়ামক জীন
Resting stage—বিবামপর্ক্ব
Refractive index—প্রতিসাবণাক
Rod shaped—দপ্তাকৃতি

প্রকৃতিব Recessive—হুর্বল Relative Length—আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য

Resistant type-প্রতিরোধা

Restitution—পুৰ্বাক্ৰম

Submeta centric—উপপ্রান্ত বিদ্ Salivary gland cell—লালাগ্রন্থি

কোষ

Salivary gland chromosome—

লালাগ্ৰন্থি ক্ৰমোলোম

Structural gene - কৰ্মী জীন

Spindle—বক্রপৃষ্ঠ

Species—প্ৰজাতি

Satellites—উপপ্রান্ত

Selection—নিৰ্ব্বাচনী প্ৰভাব

Spore—ডিমান্ত

Self fertilisation—স্বত: প্রজনন

Spiracle—খাস নালীর খোলা মুথ

Strain—(四子

Triploidy—ত্তিগুনিতা

Tetraploidy-চতৃত্ত নিতা

Translocation—স্থানপরিবর্তন

Telophase—শেষপর্ব

Telocentric-প্রান্থিক

Tarbants—উপপ্রান্ত

Telomere—প্রান্থ বিন্দৃ

Ultraviolet ray – অতি বেগুনী

রশ্মি

Vestigeal wing \_ অপুষ্ট ভানা

Vshaped—ক্ষোড পত্তাকৃতি

Variation—বৈচিত্ৰ

Viability-জীবনশক্তি, প্রাণশক্তি

Xray—রঞ্জণবশ্মি

Zygolene—নির্বাচন